# इन्प्रकालन

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউ এজ পাবলিশর্চা নিমিটেড

## প্রথম প্রকাশ—অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮

প্রকাশক—জে, এন, সিংহ রায়, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং ফুঁটি, কলিকাতা—১

ম্দ্রণ--রণজিংকুমার দত্ত, নবশক্তি প্রেস, ১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা---১৪

# ছব্দপত্ৰ

# আমি একজন কবি।

গোড়াতে একথাটাও জানিয়ে রাখি যে আমার বয়স মোটে পঁটিশ বছর।

নীরব কবি, হবু কবি বা অখ্যাত অজ্ঞাত কবি আমি
নই। ছ্থানা কবিতা সংকলনের রীতিমত নামকরা কবি।
বই ছ'থানা চারিদিকে প্রচুর সাড়া তুলেছে। আমার
কবিতা নিয়ে বিশেষ করে তরুণ মহলে গুঞ্জনের অস্তুনেই।

আরেকটু বলা দরকার। কারণ, অল্পবয়সী কবি সম্পর্কে একটা চলতি ধারণা সৃষ্টি হয়ে আছে— অনেক বদ্ধমূল সংস্কারের মতই সেটা জোরালো। তরুণ কবি বলতে লোকে ধরে নেয় কমবেশী স্নায়ুপ্রবণ, ভাবপ্রবণ পরম বেহিসেবী অকেজো অভিমানী একটা জীব— জীবন ও জগণ্টা যারুকাছে নিছক স্বপ্লাগু ব্যাপার।

আমার সম্বন্ধে এরকম একটা ধারণা নিয়ে এ কাহিনী পড়তে বসলে আমার অনেক কথা আর কাজের ঠিক ঠিক মানেটি বুঝতে অসুবিধা হবে— অসুবিধা কেন, মানে বোঝা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি ঠিক বিপরীত রকম কবি এবং মায়ুষ।

#### ছৰ্মপতন

আমি বস্তবাদী কবি।
শুধু কবিতায় নয় সব বিষয়েই বস্তবাদী।
বস্তবাদী কবি কি ?

যে সত্যবাদী কবি। ছটো একই কথা। বস্তুই সত্য, সত্যই বস্তু।

আমি কবিতা লিখি, শব্দমদ চোলাই করি না।
আকাশ চধে আমি কাব্যফুলের চাষ করি না, মাটির
পৃথিবীতে মানুষেরই জীবন নিয়ে কাব্যের ফদল ফলাই।
জীবস্ত মানুষের বিচিত্র কাব্যময় প্রাণবস্তু জগৎ থেকে ভিন্ন
মানব জগতের অস্তিত্ব নেই আমার কাছে। ভাব চিস্তা
আবেগ অনুভূতি স্বই পার্থিব জীবনের রসে পুষ্ট।

ছেলেবেলা থেকেই কবিতায় খোকামি আর স্থাকামি আমার পিত্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে। মনে পড়ে পনের বছর বয়সে লিখেছিলাম—

> শব্দ মদ বেচা শুঁজিগুলো কাব্যলক্ষীর দেহ চিরদিন কচি রেখে দিল। শুঁজিগুলো সব মরে যাক, কাব্যলক্ষীর দেহে যৌবনের জোয়ার ঘনাক।

ইচ্ছারূপিণী কাব্যলক্ষ্মীর সব বয়সের বিচিত্র রূপের সঙ্গে তখনও অবশ্য আমার পরিচয় ঘটে নি, কিন্তু এ থেকে বোঝা যাবে সভেজ প্রাণবস্ত কবিতার দিকে ওই বয়সেই আমার কেমন পক্ষপাতিত ছিল।

#### ছন্দপত্ৰ

শুধু কবিতায় নয়, জীবনেও আমি বস্তুবাদী।

কবি তার কবিতায় একরকম, জীবনে অক্সরকম—এটা আমার উন্তট ব্যপার মনে হয়। এ যেন ব্রহ্মচারীর নারী অঙ্গ স্পর্শ না করেও শুধু ইচ্চা শক্তির সাহায্যে পুত্রোৎপাদন।

কবি ছাড়া করিতা হয় না। কবিতায় আত্মপ্রকাশ না করে কবির উপায় নেই। যে কোন কবির কবিতা পড়ে বলে দেওয়া সম্ভব কবি আসলে কিরকম মানুষ।

কবিতায় যা লিখেছি তাব বাইরে আমি কেমন মানুষ বোধ হয় খানিকটা বোঝা যাবে এই কবিতা ছাপিয়ে কবি হিসাবে নাম করার কথাটা বললে।

বাইশ বছর বয়সে আমি প্রথম স্থির করি এবার অামার কবিতা বাজারে ছাড়া দরকার।

তার আগে কোথাও একটি কবিতাও আমি প্রকাশ করিন।

এই বয়সের কবির কবিতা ছাপাবার প্রথম প্রচেষ্টায় কত কুঠা কত ভীরুতা থাকে কারো অজানানেই,— কবিতা লিখে সে যেন মস্ত অপরাধ করেছে, কবিতা ছাপাতে চেয়ে অপরাধ করতে চলেছে তার চেয়েও মারাত্মক!

ভীরু লাজুক কবিকে সহজে কেউ পাতা দেয় না, চারিদিক থেকে তার ভাগ্যে জোটে শুধু অনাদর, উদাসীনতা। ছেলেমামূষ কবি হতাশা ও অভিমানে জর্জরিত হয়ে যায়।

আমি এ হতাশা ও অভিমানকৈ প্রশ্রে দিই নি।

নতুন কবির উপর জগৎ অকথ্যরকম নিষ্ঠুর, নতুন কবিকে সবাই গায়ের জোরে সাহিত্যের আসরের বাইরে ঠেলে রাখে— এটাকে খাঁটি নির্জলা সত্য বলে মানতে আমি প্রথম থেকে অস্বীকার করেছি। কবি বেঁচে থাকতে তার দিকে কেউ ফিরে তাকায় নি, মৃত্যুর পর সেই কবিকে নিয়ে চারিদিকে হৈ চৈ হয়েছে— এরকম দৃষ্টান্ত আছে বৈকি ইতিহাসে। কিন্তু তবু আমি মানতে পারি নি যে দোষটা শুধু একপক্ষের, কবির কোন অপরাধ ছিল না।

শুধু লিখেই কবি খালাস, একথা নতুন কবি কেন ভাববে ? কেন তার নতুন ভাব ভাষা ছল্প জীবনদর্শনকে যেচে এসে জ্বেনে বুঝে নেবার বরাত জগতকে দিয়ে নিজে অভিমানে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে ? কেন সে এই সহজ্ব বাস্তব সভাটা উপলব্ধি করবে না যে নতুন রক্ম কবিভা বলেই সে কবিভাকে জানিয়ে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব নতুন কবির কম নয় ?

নতুন কবি-— জগৎ তো উদাসীন হবেই তার সম্পর্কে! সেটা শুধু স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত। এ একটা নিয়ম মাত্র— একে উদাসীনতা বা অনাদর মনে করাও ভুল।

নতুন কবির উপর মানুষ উদাসীনও নয়, নিষ্ঠুরও নয় । বরং নতুন কবির দিকেই বেশ খানিকটা পক্ষপাতী। ভানা হলে নিরপায় অসহায়ের মত নিশেষ্ট হয়ে ঘরের কোনে বসে থেকেও কাব্যজ্ঞগতে যুগে যুগে এত নতুন কবির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হত না। তরুণ বয়সের লাজুক ভীরু অভিমানী কবিদের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য জগতের হত না।

নতুন কবিকে লোকে চিনবে না, তার কবিতাকে আদরও করবে না— এটাই তো উচিং আর স্বাভাবিক! এই সহজ বাস্তব সতাটা মেনে নেওয়ার বদলে এজন্য বিচলিত হওয়া শুধু বোকামি নয়,— ছেলেমান্ত্রী আহলাদীপনা!

কবিতা বাজারের মাল নয়, কাজেই তার জক্য প্রচার বা বিজ্ঞাপন দরকার নেই: এ কথার ফাঁকি কুড়ি একুশ বছর বয়সেই আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। অদৃষ্টবাদী ভাববাদী কবি নিজের কবিতার প্রচার জোরের সঙ্গে চুালাতে ভয় পান, কারণ প্রচার মানে তিনি জেনে নিয়েছেন একমাত্র মাল কাটাবার সন্থা ফাঁকিবাজী বিজ্ঞাপন। পাছে লোকে নামের কাঙাল ভাবে এই ভয়ে তাকে উদাসীন সেজে থাকতে হয়। নিজেকে জাহির করার সন্তা কৌশল— থাতিরেব মূল্যে নিজের লেখার প্রশংসা করানো— এর সঙ্গে নিজের স্প্রীর দিকে দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণের সুস্থ স্বাভাবিক চেষ্টা

প্রত্যেক ক্রিই প্রচার চায় — নইলে কবিতা লেখার কোন মানে হয় না।

নীরব কবিরাই জগতের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্তাম্পদ ।

#### ছৰাপতন

আমি কিছুমাত্র দিধা না করে নিজের কবিতা প্রচারের অভিযান চালিয়ে এসেছি। আমি মস্ত কবি, রবীক্রনাথকে ডিঙিয়ে আমি হাজার বছর এগিয়ে গেছি, আমার কবিতার তুলনা নেই,— এসব মাল কাটানো বিজ্ঞাপনী প্রচার নয়। খাতিরের চাপ দিয়ে কবিতার প্রশংসা করানোও নয়— যদিও এটা আমি খুব বড় স্কেলে করতে পারতাম।

শুর্থ প্রচার। সসক্ষোচে আশানির শার নাগরদোলায় হিমশিম থেতে থেতে অজ্ঞাত অখ্যাত নতুন কবি ডাকে বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একটি বা ছটি র্কবিতা পাঠার যে প্রচার চেয়ে— কবির দায়িছ ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেথে তেজের সঙ্গে জোরের সঙ্গে ব্যাপকভাবে সার্থক-ভাবে সেই প্রচার।

দয়া করে সম্পাদক যদি কবিতাটি ছাপান এবং দয়া করে দশজনে যদি পড়েন এবং ভাগ্যক্রমে যদি আমার প্রতিভাধরা পড়ে যায়------

কুড়ি একুশ বছর বয়সেই ছি ছি করে উঠেছে আমার মন! একটি কবিতা লেখা কত শত বা কত হাজার মায়ের সস্তান প্রসবের প্রাণাস্তকর পরি শ্রমের সামিল সেটা আমার জানা নেই, সে উদ্ভট উপমার হিসাবও কখনও কখতে বসি নি! কিন্তু কবিতা লিখে আমি তো জেনেছি কি করে মানুষ কবিতা লেখে। আমি তো জেনেছি কেন আর কি ভাকে মানুষ কবি হয়!

দেবতা দানব মহাপণ্ডিত মহাপুরুষ কারো রামায়ণ রচনার সাধ্য হয় নি কেন রত্নাকর ছাড়া, এ রহস্ত আমার কাছে তো গোপন নেই। নোবেল-প্রাইজ পাবার পর দেশ রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে গেলে রবীন্দ্রনাথ কেন সে সম্মানকে ঠিকমত অসম্মান করেছিলেন, পনের যোল বছর বয়সেই আমি তো তা অমুভব করেছিলাম।

আমি তাই একদিকে যেমন প্রাণপাত করে কবিতা লিখেছি অন্তদিকে তেমনি প্রাণপাত করে চেষ্টা করেছি দেশের মানুষ যাতে আমার কবিতা পড়ে!

মানুষকে আমার কবিতা পড়াব— মানুষ পড়ে স্থির করবে আমার কবিতা কোন দরের। দৃঢ়ভাবে এই নীতি মেনে চলেছি বলে বিবেক আমাকে কখনো কামড়ায় নি, সস্তা আত্মপ্রচার হতে দিই নি বলে নিজের কাছে নিজেও আমি সস্তা হয়ে যাই নি।

অনেকে অবশ্য মনে করেছে অনেক রকম। কিন্ত মানুষের ভুল বোঝার আতঙ্কে বিচলিত হয়ে ভুল করার ধাত আমার নয়।

মানসী পর্যস্ত বলেছে, তোমার সত্যি লজ্জাসরম নেই। বড়বেহায়া তুমি!

আমি বলেছি, কবি হওয়া কি অপরাধ যে লজ্জায় কাঁচু-মাচু করব ? নিজেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব ?

#### ছৰূপতন

# : তাই বলে এ ভাবে নিজেকে জাহির করবে !

ঘটনাটা বলি। কবিতা প্রকাশ আরম্ভ করার গোড়ার দিকের কথা— এখানে ওখানে সবে হু'চারটি কবিতা বেরিয়েছে। আমি খুব ভাল আরুত্তি করতে পারি। গান শেখার মত আমি ছেলেবেলা থেকে আরুত্তি শিখেছি। নানা সভায় নানা অমুষ্ঠানে আমাকে আরুত্তি করতে বলা হয়। এতকাল আরুত্তি করে শোনাভাম বিখ্যাত কবিদের রচনা। সেদিনের সভায়,— সভায় কম করেও হাজার দশেক লোক উপস্থিত ছিল— আমাকে রবীন্দ্রনাথের কোন একটি কবিতা আরুত্তি করতে বলা হলেও নিজের একটি কবিতা আরুত্তি করে শুনিয়েছিলাম।

সভাপতি ঘোষণা করেছিলেন: এবার শ্রীনবনাথ রায় রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আবৃত্তি করিবেন।

আনি আগেই কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আনি নিজের লেগা কবিতা আর্ত্তি করব। তারপর সভাপতির এ ঘোষণা উচিত হয় নি।

মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করি: কবিগুরুর বহু কবিতা আমি বহুবার আরুত্তি করেছি, ভবিষাতেও করব। আজু আমার স্বর্রিত একটি কবিতা শোনাবার কথা ছিল, এটি শোনাবার জন্মই আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

কবিতাটির নাম ও রচনার তারিখ এবং প্রকাশিত ও

অপ্রকাশিত কবিতা নিয়ে আমার যে বইটি বার হচ্ছে, এ কবিতাটি যে তাতে স্থান পাবে এ কথাও আমি জানিয়ে দিই।

এটা বড়ই খারাপ লেগেছে মানসীর! আবৃত্তি শুনে সভা জমে গেছে, আবৃত্তির শেষে হাততালি ফেটে পড়েছে, চারি-দিক থেকে দাবী উঠেছে আরেকটি আবৃত্তি শোনাবার— তব্ মানসীর এটা ভাল লাগে নি!

: জাহির করা বলছ কেন ? সভায় আরুত্তি করার মত কবিতা আমি লিখেছি, শোনাব না কেন ?

: একটু বিনয় তো থাক। উচিত ? রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতে বলা হল –

: সেটা আমার দোষ নয়। আর বলা হয়ে থাকলেই বা কি ? এতে কি রবীন্দ্রনাথ ছোট হয়ে গোলেন ? হাজার হাজার মান্নুষ তার কবিতা আরুত্তি করে আসছে, পরেও করবে। ওসব তো আমাদের সম্পদ হয়ে গেছে, স্থায়ী জিনিষ। আমি না করলে আমার কবিতা আজ কে আরুত্তি করবে ? আমি কি ভেসে এসেছি!

: তুমি আর রবীন্দ্রনাথ!

: তাকে ছোট কোরো না। চারা মাথা তুলতে চাইলে গাছের অপমান করা হয় না। তিনিও নিজের কবিতা আবৃত্তি করতেন, নিজের লেখা গান গাইতেন। তিনিই পথ দেখিয়েছেন, সাহস দিয়েছেন।

: তবু---

এ তব্র মানে আমি জানি। এ নিছক সংস্থার—
সাংস্কৃতিক কুসংস্থার! যে হেতু রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ এবং
আমি নামহীন নগণ্য তরুণ সেইহেতু আমার নিজের কবিতার
চেয়ে বেশী আপন ভাবতে হবে, বেশী খাতির করতে হবে
রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে! এ হল মহান আত্মলোপন,— মিখ্যা
হলেও— উদারতা দেখিয়ে হতে হবে স্থবাধ স্থশীল বালক!
নিজের ছেলেকে মামুষ জগতের অতীত ও বর্তমান সব
ছেলের চেয়ে বেশী ভাল বাসবে এটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত,
এতে কারো আপত্তি নেই; রূপে গুণে মদনকে লজ্জা দেবার
মত রাজপুত্র থাকতে কোন বাপ তার কালো ছেলেকে
আদর করছে এর মধ্যে সম্রাটের অপমানের প্রশ্ন কেউ
কল্পনাও করবে না; রবীন্দ্রনাথের কবিতার বদলে আমি
আমার কবিতাকে তুলে ধরলে সেটা কিন্তু হবে রবীন্দ্রনাথকে
অসম্মান করা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আজকের দিনের নতুন কবির কোন প্রতিদ্বন্দিতা নেই। রবীন্দ্রনাথকে ছোট করা বড় করার প্রশ্নটাই হাস্তকর।

কিন্তু কুসংস্থার যাবে কোথা!

মানসী ভাগ্যে আমাকে অকৃতজ্ঞ বলে নি!
আমার কবিতা লেখার প্রেরণার বড় উৎস রবীক্রনাণ,
সেটা তো আছেই। এটা শুধু আমার বেলা নয়, সবরকমের

#### ছৰূপত্ৰ

সব কবির বেলাই সভ্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা লেখার প্রেরণা পাই নি— একথা বলা যে-কোন কবির পক্ষে চ্যাংড়ামি।

একথা বলার অর্থ আমি বাংলা দেশে জন্মাই নি, বাংলার জলমাটিতে বাঙালী সমাজের খাল্য খেয়ে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হই নি— আমি স্বয়ম্ভ অথবা আমি প্রগাছা।

পরগাছার নিস্তার নেই। রবীন্দ্রনাথের কাব্য রস সব গাছের কোষে। পরগাছাকেও সেই মেশাল রস টেনে পুষ্ট হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের একেবারে বিপরীত খাতে সম্পূর্ণ অমিল ধারায় কাব্য স্থষ্টি আলাদা কথা। সে অধিকার সবার আছে, আমিও সম্পূর্ণ নতুন পৃথক জীবনদর্শন রূপায়িত করছি আমার কবিতায়। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্য কবিতা লেখার প্রেরণা যোগায় নি একথা বলার সাধ্য আমার নেই— অক্ত কারো আছে আমি বিশ্বাস করি না।

এদিক দিয়ে নয়। মানসী আমাকে অক্স দিকে অকৃতজ্ঞ বলতে পারত।

আমার মুখে রবীন্দ্রনাথের কবিতার আবৃত্তি শুনে মানসী । আমার সঙ্গে যেচে এসে পরিচয় করে।

রেডিওতে রবীক্রসঙ্গীত শুনতে শুনতে তার নাকি জীবনে বিভৃষ্ণা এসে গিয়েছিল। আঁধার রাতে কোথায় কোন বাপ-মা-ছাড়া অসহায় বিড়াল-ছানা সুর করে বিনিয়ে বিনিয়ে

#### ছৰূপত্ৰ

কাঁদছে— এই যদি রবীন্দ্রনাথের দান হয় তাবে আর কিসের ভরসায় বেঁচে থাকা ?

আমার আরতি শুনে সে স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। সে প্রায় ভূলে যেতে বসেছিল এরকম সৃষ্টিও রবীন্দ্রনাথের আছে— প্রচুর আছে।

: সতি মুষডে যাচ্ছিলাম। রবীজুনাথের বই পড়তে ইচ্ছা হত না। কি হবে পড়ে গু আরও ঝিমিয়ে যাব, আরও খারাপ লাগবে। আপনার আরত্তি শুনে বাড়ী গিয়েই আবার বই নিয়ে বসলাম, বেশ বুঝলাম রবীজুনাথকে নিয়েও চোরাকারবার চলছে।

: চলবে না ? ভাতকাপডের চোরাকারবার যদি চলে,
শিল্পসাহিদ্য কথনো বাদ যায় ? কবিভার জাত থাকে ?
এসবের মধ্যে গাঁটছড়া বাঁধা। আপনারা ছেলেমামুর,
যেমন হালকা তেমনি নরম। কর্তারা যে রসে মজাতে
চান সেই রসেই মজে যান। কিছদিন জাতীয়সঙ্গীত
শোনালে আপনারা দেশের জন্য ক্ষেপে ওঠেন। আবার
কিছদিন বেড়াল ছানার বৈরাগ্যের কাঁছনি শোনালে ভাবেন,
নাঃ, বেঁচে থাকা মিছে। নইলে এমন সস্তা সিনেমা দেখিয়ে
দেখিয়ে আপনাদের এক স্তা করে দেওয়া যেত ?

মৃথ লাল হয়ে গিয়েছিল মানসীর।

: ও বাবা, আপনি বক্তাও নাকি ?

: আপনাকে বলি নি। আপনারা মানে সাধারণ দশজন

—আপনি ওরকম নাও হতে পারেন। আপনাকে তেঃ জানিনা আমি।

: ও মানেটা বুঝেছি। ওবেলা চা খেতে আত্মন না? ঠিকানা দিচ্ছি।

: মাপ করবেন। 'ওবেলা কাজ আছে।

মানসীর মুখ আবার লাল হয়ে গিয়েছিল। তীক্ষা দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ মামার দিকে চেয়ে থেকে বলেছিল, কবে আসবেন ?

: সে তো ঠিক করে বলা মুস্কিল!

: 18 !

তৎক্ষণাং উঠে দাঁড়িয়েছিল মানসী। মৃত্ হেদে ব্যক্তের স্থারে বলৈছিল, দেখুন, এসব ট্যাকটিক্স আমার জানু আছে। বয়সে ছোট হব না আপনার চেয়ে—- আপনাদের না হোক, মেয়েদের বেশ খানিকটা অভিজ্ঞতা জন্মায় এ বয়সে।

আমি বলেছিলাম, চললেন ? মাথা ঠাণ্ডা করে একটু শুনে গেলে হত না আমার অস্থবিধা কি ?

रयट एयट मां फ़िर्य प्रथ कितिरय तला हिन, तन्ता।

: কাল আমি বাইরে যাচ্ছি, দার্জিলিং। কবে ফিরব ঠিক নেই। কবে আপনার ওখানে যেতে পারব ঠিক করে বলাটাও ভাই মুস্কিল হচ্ছে। এর মধ্যে কোন ট্যাকটিক্স নেই।

: ও! ভাই বলুন।

: তাই তো বলছিলাম-- শেষপর্যন্ত শুনলেন কই গু

# দুই

বাইরে গিয়েছিলাম কাজ নিয়ে। রোজগার করতে। গ্রীন্মের ছুটি স্বরু হবার আগে থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম, মুখেও সকলকে বলে রেখেছিলাম যে ছুটির সময়টা মাইনে দিয়ে আমায় খাটিয়ে নেওয়া যাবে।

বৌদি মুখ অন্ধকার করে বলেছিলেন, ঠাকুরপো, কি এমন অভাব তোমার যে, পয়সা রোজগারের জন্ম পাগল হয়ে উঠলে ? এখন ছুটকো পয়সার দিকে মন না দিয়ে পরে যাতে রোজগারটা ভালো হয় সেদিকে মন দিলে হত না ?

- : আমার একটা বিশেষ দরকার।
- : কিসে তোমার টাকার দরকার বল, আমি তোমায় টাকা দেব।
  - : কবিতার বই ছাপাব।
  - : কবিতার বই ছাপাবে ! তোমার যে কত পাগলামী।

বৌদি আর কিছু বলেন নি। তার কাছে আমার কবিতার বই ছাপাতে চাওয়ার কোন মানেই হয় না।

বিজ্ঞাপনে কাজ হয় নি। ছ'চারখানা চিঠি এসেছিল, ছেলে পড়ানোর কাজ, মাসিক বেতন দশ পনের টাকা। গৃহ শিক্ষকেরই কাজ তবে একটা জুটিয়ে দিয়েছিল তৃপ্তি।

মোটা মাইনের কাজ— আমার পক্ষে আশাতীত।

মস্ত ব্যবসায়ী হারানবাব সপরিবারে দার্জিলিং বেড়াতে

যাবেন, তার ছোট ছটি ছেলেমেয়েকে পড়াতে, খেলাতে এবং

সাধারণভাবে দেখাশোনা করতে আমায় সঙ্গে যেতে

হবে।

হারানের ছেলে অবনী তৃপ্তিকেই কাজটা দিতে চেয়েছিল। সাত বছরের একটি মেয়ে আর হু'বছরের একটি ছেলেকে পড়ানোর মত বিভা হয় তো তৃপ্তির আছে, তিন বছর আগে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কিন্তু তৃপ্তি রাজী হয় নি।

বিয়ের জন্মই তার ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়া। কেরানী বাপদাদা তিনবছর তার বিয়ের চেষ্টা করছে এবং •সে ঘরে বসে আছে বিয়ে-না-হওয়া বেকার মেয়ে হয়ে। স্বাধীনভাবে রোজগারের স্থযোগ পেলে তার নেওয়াই উচিত। তৃপ্তি তা মানে। কিন্তু মস্ত একটা কিন্তু আছে। বাড়ীর সকলের সঙ্গে মর্মাস্তিক ঝগড়া করতে হবে— সেটা আসল কথা নয়। তার কিন্তুটা ভিন্ন।

এটা ভার পথ নয়।

অবনী না হয় গায়ের জোরে তাকে এই কাজটা জুটিয়ে দিল এক মাস দেড মাসের জন্ম। তারপর ?

তারপর সে কোনদিকে যাবে ?

একমাস দেড়মাস চাকরী করে এসে আবার সরলা

অবলা বালিকা সেজে ঘরের কোণে মুখ গুঁজে অপেকা করবে বাপভায়ের জুঠিয়ে দেওয়া স্থপাত্রের ?

তার চেয়ে যেমন আছে তেমনি থাকাই ভাল! মামুষের একটাই পথ থাকা উচিত। তবে আমাকে কাজটা দিলে সে খুসী হবে। সত্যই খুসী হবে।

তৃপ্তি হেদে বলেছিল, শুনে বলল কি জানো নব'দা?
মুখে আটকাল না, সোজামুজি পষ্টাপষ্টি জিজেন করে
বসলো, তুমি ওর জন্ম অপেক্ষা করছ নাকি ? পাশটাশ
করে মানুষ হতে ওর তো অনেক বছর নেরী।

আমিও হেসেছিলাম।

: আরও কি বলল শুনবে ? বলল, নব তো ছেলেমামুষ, তোমারু চেয়ে বেশী বড় তো জবে না ? তুমি যে বুড়িয়ে যাবে নব মানুষ হতে জতে! বিজ্ঞী বেমানান জবে তোমাদের নধা!

: তুমি কি বললে ?

: আমি বললাম, নবটব জানি না। বাবা যাকে জুটিয়ে দেবেন আমি তারি দাসী হব। তোমাকে জোটান, নবকে জোটান কিম্বা বিড়লাকে জোটান— আমার বাছবিচার নেই।

: বলেছিলে ? বলতে পেরেছিলে ?

: কেন পারব না ? স্থপাত্তের জ্ঞক্য আমরা জব্থবু
লাজুক মেয়ে সেজে থাকি বলে কি আমরা বোকাহাঁদা ?

তৃপ্তি আঁচলের কোন গহন আড়াল থেকে একটি পান

বার করে মুখে পুরেছিল। তার দৈনিক পানের বরাদ বাঁধাধরা। আমি মাঝে মধ্যে তাকে কয়েকটি বাড়তি পান এনে দিয়ে সস্তায় খাঁটি কৃতজ্ঞতা অর্জন করতাম।

: নেবে নাকি কাজটা ? আমি বলি, নিয়ে নাও।
অপমান হবে না, আদর যত্নই করবে। তুমি না নাও
আরেকজন নেবে। তার হয়তো বৌ ছেলেমেয়ের দায়,
তোমার দায়টাও তো' কম নয়, কবিতার বই ছাপানোর
দায়! যদিবা অপমান কিছু জোটে, অহ্য একটা মানুষ
যা মুখ বুজে সইবে, তুমি তা সইবে না কেন ?

: তুমি আমাকে কাজটা নেওয়াতে চাও ?

: চাই। তৃমি কথায় ভারি বস্তুবাদী হয়েছ। কাজে একটু হয়ে দেখিয়ে দাও।

হারানবাবু আমায় দেখে তীক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিলেন, আরে, তুমি নাকি ? তা বেশ বেশ। তোমারও রোজগারের দরকার হল! তা বেশ বেশ। বাবা ভাল আছেন ? তোমার দাদা বুঝি এখন— ? ও হাঁা, ইনকামের হিসাবটা ক্ষার মধ্যে সেও ছিল বটে। তা, তুমি পারবে তো বাবা ? হারামজাদা হারামজাদি ছটো আসল সয়তান!

একটা চুরুট ধরিয়ে ফেল্লেন!

: তা বেশ, বেশ। তুমি করতে চাইলে কাজটা আমি কি আর কাউকে দিতে পারি ?

লক্ষ্মী আর লক্ষণ— আমার ছাত্রী আর ছাত্র। বাপ অসত্য উপায়ে পয়সা রোজগার করলে সাতবছরের মেয়ে আর ছ'বছরের ছেলে পর্যন্ত কেন আর কি ভাবে এমন অসভ্য হয়, সেবার সেটা টের পেয়েছিলাম।

সব আছে প্রচ্র পরিমাণে, না চাইতে সব পেয়ে যায়,—
তবু কচি কচি মন ছ'টি যেন হিংসার আড়ত। মিথ্যা কথা
মৃথে লেগেই আছে— কারণে এবং অফারণেও। রাগ হলেই
চরমে উঠে যায়— রাগবার জন্মে সর্বদাই যেন ছ'জনে উন্নত হয়ে থাকে। এদিকে এত ভীক যে জাগ্রত অবস্থায় ঘর এক
মুহুর্ত্তের জন্ম অন্ধকার করলে হাউ মাউ করে ওঠে— ঘরে যত
লোকই থাক!

মাইনেটা মোটা— কাজটাও প্রাণান্তকর। সে হিসাবে বেশী নয় মোটেই।

যতই তুরস্ত হোক শাসনের নিষ্ঠুরত। দিয়ে ছেলেমেয়েকে দমন করা আমার মতে পাপ— ঘরোয়া দমননীতি মনুস্তাভের গোড়া আলগা করে দেয়।

কিন্তু এরা হ্'জন হরন্ত নয়, বিকারগ্রন্থ! বিকৃত অস্বাভাবিক পরিবেশ এদের বিগড়ে দিয়েছে।

মনে পড়ে, দ্বিতীয় দিনেই পড়ার সময় লক্ষ্মীর হাতের পুতুলটা কেড়ে নিতে যাওয়ায় সে কামড়ে আমার হাত থেকে রক্ত বার করে দিয়েছিল।

তুদিনেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল আমার সমস্তা। হয়

বর্বরের মত নিষ্ঠুর হওয়া, নতুবা কাজ ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে যাওয়া।

সেদিন এ সমস্থার মীমাংসা করতে যে নীতি খাটিয়ে-ছিলাম, আমার কবি জীবনে চিরদিন সকল সমস্থার হিসাব নিকাশ সেই একই নীভিতে হয়ে এসেছে।

রাত্রে বসে বসে, ভাবছিলাম কি করা উচিত। গা
বাঁচিয়ে ফাঁকি আর জোড়া ভালি দিয়ে চালিয়ে গেলে পরের
প্রসায় রাজভোগ থেয়ে গরনের ছুটিটা দার্জিলিং-এ সুখেই
কাটানো যায়— কিছু টাকাও পকেটে আসে! কিছু সে তো
আর সম্ভব নয় আনার পকে। পুঁথির নীতিকথার হিসাবে
নয়, আনার বাস্ভব হিসাবেই ওটা লাভ নয়— নিছক
লোকসান।

নিজেকে ফাঁকি দেওয়ার চেয়ে বোকামি জগতে কি আছে গ

আমাকে সোজাসুজি ঠিক করতে হবে : নিষ্ঠুর হওয়া উচিত কিনা এবং ওরকম নিষ্ঠুর আমি হতে পারব কি না।

ফুলের মত মুখখানা লক্ষ্মীর, লক্ষণের বড় বড় আশ্চর্য 
চ'টি চোখ। বিকার যতই থাক, ছ'জনে ওরা শিশুই।
ওদের মনে অন্ধকারের ভয়ের মতই আমার সম্পর্কে আতঙ্ক
সৃষ্টি করা ঠিক হবে কি ? দিনের পর দিন ছটি শিশুকে শুধু
ভয়ে দমিয়ে রাখা আমার সহা হবে কি ?

ওদের আপনও করা যায়, সংশোধনও করা যায়। কিন্তু

#### চ**ন্দ**পতন

সেটা অনেকদিনের দীর্ঘ প্রক্রিয়া। গরমের ছুটির মধ্যে তে। সেটা সম্ভব নয়।

হৃদয়হীন বর্বরতা ছাড়া পথ নেই।

আসল কথাটা ধরতে পারছিলাম না। ছোট ছেলেমেয়ে আমি বড় ভালবাসি, সেজগু আরও বেশী অসুবিধা হচ্ছিল।

রাত্রে খেতে বংসও ভাবছিলাম। ুহারানের স্ত্রী সর্বাঙ্গে গয়না পরে এবং ভার সেজ মেয়ে রমা আধুনিক বেশেখাওয়া দেখতে এলেন।

লক্ষীর মা বললেন, ও ছুটোকে তুমি নাকি সামলাতে পারছ না বাবা ?

রমা বলল, অত নরম হলে কি চলে ?

লখ্মীর মা বললেন, তুমি ভাবতে পার, বেশী শাসন করলে আমরা রাগ করব। সে ভয় কোরো না। আমরা শাসন চাই। শাসন ছাড়া কি ছেলেপিলে মানুষ হয় ? শাসন করতে পারে নি বলেই আগের ছ'জন মান্তারকে আমরা ছাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আদর যা দেবার আমরা দেব, তোমার কাজ শাসন করা, তুমি শাসন করবে।

রমার বছর দেড়েকের একটি ছেলে আছে। ছেলেটিকে রাখার জন্ম মাঝবয়সী মোটাসোটা একটি স্ত্রীলোককে রাখা হয়েছে। শোবার ঘর থেকে রমার ছেলেটির জোরালো কালা শোনা যাচ্ছিল। আচমকা ভার কালা থেমে গেল।

লক্ষ্মীর মা আবার বললেন, কেন, উনি তোমাকে বলে

#### ছন্দপত্তন

দেন নি যে খুব কড়া শাসন করবে ? শাসন করার জন্মই ভোমাকে রাখা ?

: কি করা যায় সে কথাই ভাবছিলাম।

রমা হেদে বলেছিল, পালিয়ে যাবার কথা ভাবছেন না তো ?

সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে কবিতা লিখতে বসেছিলাম : যে নিষ্ঠুর সাধ শিশু চেয়ে কেঁদে কেঁদে মরে .....

অনেক রাত্রে রমা ঘরে এসে বলেছিল, এখনো জেগে আছেন ? চুপি চুপি একটা কথা বলতে এলাম। শাসন করার ঢালাও হুকুম দিয়েছে বলেই সভ্যি সভ্যি বেশী শাসন করতে যাবেন না যেন! বুঝেছেন ?

: বুঝেছি বৈ কি।

: কি করবেন বলে দিচ্ছি। ভয় দেখাবেন। ওদের কলকাতার মাষ্টার শুধু ভয় দেখিয়ে ওদের জব্দ রাখত। এমন ভয় দেখাবেন যাতে আপনাকে দেখলেই কাঁপতে থাকে। এটা কি লিখছেন ? কবিতা নাকি ? আপনি কবিতা লেখেন। শোনাবেন একটা ?

: এখন লিখি, কাল শোনাব।

মন স্থির করতে তারপর আর অস্থবিধা হয় নি। যে আসল কথাটি এতক্ষণ ধরতে পারি নি সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। লক্ষা আর লক্ষণের জীবনে আমার ছদিনের অতি অস্থায়ী আবির্ভাব। আমি ওদের জীবনের মোড়

#### চন্দপতন

ঘুরিয়ে দিতে আসি নি। এতদিন যে ভাবে ওদের দিন কেটেছে, যে ভাবে ওরা বড় হয়েছে, তেমনিভাবেই ওদের দিন কাটবে, তেমনিভাবেই ওরা বড় হবে— সাময়িকভাবে ছদিনের জন্ম জের টেনে চলা ছাড়া কিছুই আমার করার নেই।

আমার নিষ্ঠরতা নতুন কিছুই হবে না ওদের কাছে।

আগের দিন সথ করে একথানি ভুজালি কিনেছিলাম।
পরদিন ছাত্রছাত্রীর প্রথম অবাধ্যতায় আস্থরিক ক্রোথের
অভিনয় করে সেই চকচকে ভুজালি দিয়ে যখন কেটে
ফেলে দিতে গিয়েছিলাম হ'জনের গলা, আতঙ্কে কেঁদে
উঠতে গেলে সেই ভুজালির ভয় দেখিয়েই যখন থামিয়ে
দিয়েছিলাম কায়া— লক্ষ্মীর তখনকার মুখের ছবি আমার মনে
চিরতরে আঁকা হয়ে গেছে।

এই ছবিরই প্রতিচ্ছবি একদিন দেখেছিলাম মানসীর মুখে।

বুকে আঁচড় লেগেছিল। কিন্তু অমুতাপ করি নি।
সংসার চিরদিন যা দিয়ে এসেছে শিশু হু'টিকে, আমিও
সেটুকুই দিয়েছি ভাদের। প্রতিকার বা প্রতিরোধের প্রশ্নুও
ছিল না।

লক্ষ্মী বা লক্ষণের কিছুমাত্র লাভ বা লোকসান হয় নি আমার ব্যবহারে। আমার দিক থেকে অতি কঠিন একটা কাজ আমাকে করতে হয়েছিল, এইমাত্র।

#### ছৰূপতন

হারান বলেছিলেন, তুমি নাকি ভুজালি দিয়ে কাটতে গিয়েছিলে ছেলেমেয়ে ছটোকে ? বেশ করেছিলে, বেশ করেছিলে। মার ধোর আমি পছন্দ করি নে! এমনি কৌশলে শিক্ষা দেবে, এই তো আমি চাই! গায়ে আঁচরটি লাগল না, শাসনটি হল ঠিক মত!

হা হা করে তিনি,হেসেছিলেন।

এটাই বোধ হয় ছেলেমেয়ে শাসনের জন্ম অহিংস নীতির ঘরোয়া বাস্তব সংস্করণ ? কে জানে!

লক্ষ্মী জানত, সত্যি সত্যি গলাটা তার আমি কাটব না কিন্তু জানলেও ভয় পেতে বাধা ছিল না, ভয় না পেয়ে উপায়ও ছিল না। চারিদিকে গা ঘেঁষে মানুষ বঙ্গে আছে জানলেও ঘর অন্ধকার করে দিলে আতঙ্কে না কেঁদে সে পারত না।

তারপর লক্ষ্মী আমার শাসন মেনে নিয়েছিল। তখন পর্যস্ত লক্ষণ সব ব্যাপারে দিদিকেই অনুসরণ করত।

পরদিন সকালে তাদের পড়াতে বসে ইতিহাসের গল্প শোনাতে গিয়েছিলাম— বিখ্যাত বীর নারীদের গল্প।

: গল্প শুনতে চাই না। পড়ান।

অর্থাৎ লক্ষ্মী শাসন মেনে নিয়েছিল কিন্তু আপোষ করে নি! যতদিন দার্জিলিং ছিলাম ততদিন তো নয়ই, কলকাতা ফেরার মাস ছু'য়েক পরে যখন একবার দেখা হয়েছিল তখনও নয়!

আমাকে সে একরকম স্পষ্টই বৃঝিয়ে দিয়েছিল যে বন্ধুত্ব করতে এসো না, তুমি মাইনে করা মান্তার, যেটুকু তোমার কাজ সেইটুকু শুধু করে যাও!

ভয় লোভ হিংসা আর মিথ্যা কথার ডিপো দশএগার বছরের মেয়ে, চরিত্রের আশ্চর্য দৃঢ়তার মত এমন একগুঁয়েমি পায় কোথা ? প্রচুর মাছ ছ্ব ছানা মাথন ছাঁকা ছাঁকা খাবার খেয়ে মানুষ হলে এটা আপনা থেকেই হয়! আসলে এ ভো চরিত্রের দৃঢ়তা নয়, নিছক প্রাণশক্তির একটা বিকার। রাগ হয়েছে, জ্বালা হয়েছে কিন্তু সক্রিয় প্রতিরোধের সাহস নেই। আমার সঙ্গে ভাব না করে আমায় যদি একটু জব্দ করা যায়, এই নিজ্রিয় নিরাপদ উপায় অবলম্বন করা। প্রচুর খাছ যথেষ্ট প্রাণশক্তি না যোগালে এটুকুও সন্তব হত না লক্ষ্মীর পক্ষে। খাছ থেকে একগুঁয়ে অভিমান, কবির মুখে কথাটা হয় ভো বেখাপ্পা শোনাবে। কিন্তু সত্য কথা না বলে উপায় কি!

অবশ্য লুকিয়ে অন্থ প্রতিশোধ নিতেও লক্ষ্মী ছাড়ে নি। আমার কবিতার খাতায় প্রতি পৃষ্ঠায় কালি ঢেলে দিয়েছিল, জামা কাপড় কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটেছিল।

### তিশ

কলকাতা ফিরেই নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলাম মানসীর।
তার বাবা মস্ত ড়াক্তার। তার দাদা মস্ত আই. সি. এস
অফিসার। বাড়ীটা মস্ত এবং বাড়ীতে অনেক লোক।

গিয়ে দেখি, আমার আগেই উদীয়মান তরুণ কবি স্থময় আসর জমিয়ে বসেছেন। আমার চেয়ে কয়েকবছর বয়সে বড়, সৌম্যস্থলর মুখ, শাস্ত উদাস দৃষ্টি। গায়ে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবী, কাঁধে ভাঁজ করা চাদর। কোনদিন আমি তার বেশ বা চেহারার বাইরের কোন পরিবর্তন দেখতে পাই নি, শীতকালে শুধু স্থতীর বদলে গরম কাপড়ের পাঞ্জাবী ওঠে, কাঁধে গ্রীম্মকালের স্থতী বা সিক্ষের চাদরটির বদলে গরম চাদব তেমনিভাবে ভাঁজ করা থাকে।

ক্রমে ক্রমে তার আরও নাম হয়েছে। তার কবিতায় অনুভূতি ও কল্পনার দিগন্তস্পর্শী এক ব্যাপকতা ও দূরত্ব আছে; অনেক উচুথেকে যেন তিনি তাকিয়ে আছেন জীবন সমুদ্রের দিকে— তার কবিতা জীবন সমুদ্রের মতই বিরাট ও বিস্তৃত কিন্তু একটু কুয়াশা ঢাকা, প্রশান্ত আর তরঙ্গহীন।

মনে পড়ে, মানসীর সামনে স্থময়কে মুখোমুখি দেখেই আমার মনে হয়েছিল, বাঃ, এদের হ'জনকে তো বেশ মানায়!

বিখ্যাত সাহিত্যিক অটলবাবু উপস্থিত ছিলেন, মানসীর সেই বিশেষ পার্টিতে বোধ হয় একমাত্র তিনিই ছিলেন প্রবীণ ব্যক্তি। আরও কয়েকজন নামকরা বয়স্ক কবিসাহিত্যিকের সঙ্গে মানসীর জানাশোনা ছিল, কিন্তু সে নাকি তাদের ডাকতে ভরসা পায় নি! অটলবাবুর সঙ্গে তার অন্তরকম সম্পর্ক— আগে অটলবাবু তাকে প্রাইভেট পড়াতেন।

মারও কয়েকজন উঠতে-ইচ্ছুক এবং উঠতি পর্যায়ের কমবয়সী কবি সাহিত্যিকও উপস্থিত ছিল— ছেলেরাই বেশী তার মধ্যে— তবে তারা প্রায় সকলেই তথনও ছাত্রছাত্রী পর্যায়ের, কবি সাহিত্যিক হিসাবে নগণ্য।

মানসী আমার পরিচয় দিয়েছিল: ইনি অন্তুত ভাল আর্ত্তি,করতে পারেন!

অধীর বলেছিল, সেটা তুমি আজ জানলে নাকি!

অধীরের গায়ের সার্টটি ধোপ তুরস্ত কিন্তু সেলাই ও রিপুর চিহ্নগুলি প্রকাশ্য— গোপন করার চেষ্টা মাত্র নেই।

স্থময় আমাকে বলেছিলেন, আমার একটা কবিতা আবৃত্তি করতে হবে কিন্তু!

- : কোন কবিতা ?
- : সেটা তুমি বেছে নিও।
- : আর্ত্তি করার মত কবিতা কি আপনার আছে ?

আমি সরলভাবেই কথাটা বলেছিলাম। কিন্তু সুময়ের মুখ হয়ে গিয়েছিল লাল! অগত্যা আমাকে ব্যাখ্যা করে

#### চন্দপত্ন

বুঝিয়ে বলতে হয়েছিল যে ভাল হলেও সব কবিতা আরুত্তি করার উপযোগী হয় না। নানান্ রকম কবিতা আছে তো! সব কবি তো একরকম কবিতা লেখেন না যে সকলের সব কবিতাই আরুত্তি করলে জমবে!

মানসী বলেছিল, কেন, আবুত্তি মানে মুখে কবিত। শোনানো। সব কবিতাই নিশ্চয় আবুত্তি করা চলে।

আমি হেসে বলেছিলাম, আর্ত্তি মানে কি তাই আছে ? যে কোন কবিতা ঠিকমত আউড়ে গেলেই আর্ত্তি করা হল ? আর্ত্তির জন্ম তা হলে কবিতা বাছা হত না— কয়েকটা কবিতা সব যায়গাতে সবাই আর্ত্তি করত না। ছন্দের বৈচিত্ত্য, শব্দের ঝস্কার, ভাবান্মভূতির ওঠানামা— এসব অনেক কিছু না থাকলে কি আর্ত্তি করলে জমে!

অটলবাবু বলেছিলেন, কথাটা যেন ঠিক মনে হচ্ছে। তাই হবে বোধ হয়। যেমন গান— স্থুর দিয়ে গাইতে হলে গান লিখতে হবে, কবিতা লিখলে চলবে কেন ?

স্থময বলেছিল, গান কি কবিতা নয় ? মানসী বলেছিল, তাই তো! তবে ?

আমি বলেছিলাম, সবই কবিতা। গোড়ার হিসাবে তাই দাঁড়ায়। কিন্তু ব্যবহার ভেদটা আকাশ-পাতাল বৈড়ে গেছে তো! যেটা যে কাজের জন্ম যে উদ্দেশ্যে দরকার সেইভাবে লিখতে হয়। আমি নিজের যে কবিতা আবৃত্তি করি দেটা আবৃত্তি করার জন্মই লিখি!

আপনি কবিতাও লেখেন!— মানসী স্থময়ের দিকে তাকিয়েছিল— তাই আপনাদের ছ্'জনের দেখা হতেই তর্ক! অটলবাব্ বলেছিলেন, কিন্তু কবির লড়াই তো এরকম নয়! অধীর বলেছিল, একটা কবিতা শোনান না? মানসী তাড়াতাড়ি চেপে দিয়েছিল অনুরোধটা।
: চা এসে গেছে।

এক ফাঁকে মানসী সেদিন আমায় বলেছিল, ভূল করেছি। আপনাকে একা আসতে বললেই ভাল হত। পরে নয় একদিন এরকম—

: ক্ষতিটা কি হল ? পাঁচজনের সঙ্গে মিশলেই লাভ !

: কাল একবার আসবেন ?

: কাল ? আচ্ছা।

ভূল মানসী করে নি, এরকম পাঁচজন কবি সাহিত্যিকদের মজলিসেই সে আমায় ডেকেছিল প্রথম আলাপ
পরিচয়ের জন্য। মনটাই এখন তার অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছিল
যে এভাবে নয়, আগে একলা একলা আমার সঙ্গে আলাপটা
জমিয়ে নিতে হবে। কথাটা মনে হবার মধ্যে খাপছাড়া
আর কিছুই ছিল না, শুধু আমার সঙ্গে একা একা পরিচয়
করা দরকার এটুকু খেরাল হওয়ার জন্মই সেদিন পাঁচজনকে
ডেকে আনাটা তার কাছে দাঁড়িয়ে গেল— ভূল! আগে এভাবে পাঁচজনের মধ্যে আলাপ করে নিয়ে পরে একঃ
আলাপ করলে যেন বিশেষ কিছু এসে যায়।

প্রথম দিন মানসীর বিশেষ কোন প্রভাব অন্তুত্তব করি

ন। শুধু সেই প্রথম দিন কেন, তার পরেও অনেকবার
দ্বাশোনা আলাপ পরিচয় হওয়ার মধ্যেও চিন্তিত হবার মত
বশেষ জারালো আকর্ষণ বোধ করি নি। আপনি থেকে
নামরা তুমিতে উঠে গিয়েছি কয়েক মাসের মধ্যেই, কিন্তু
দ যেন শুধু ঘনিষ্ট বন্ধুছের ভিত্তিতে। পরে এটা আমার
ত্যেই বিশ্বয়কর মনে হয়েছে— পরে যখন ক্রমে ক্রমে টের
পয়েছি যে আমার জগং মানসীময় হয়ে গেছে।

প্রথম দিন তার চেহারাটি ভাল লেগেছিল— আর ভাল।
লগেছিল তাকে আয়ত্ত করার জন্ম আনেকের অনেক রকম
ট্যাকটিক্স'এর অভিজ্ঞতার দরুণ ক্রুদ্ধ বিরক্ত তার সহজ
ছ্লেলপনা। অনেক ছেলে তার সঙ্গে ভাব করতে উৎস্ক
এটা মুথ ফুটে তার না বললেও চলত। তাকে দেথেই সেটা
বহজে অমুমান করে নেওয়া যায়।

সুন্দর সুস্থ শরীর, মৃথে সুশ্রী লাবণ্য, গভীর কালো চাখ। বেশের বাড়াবাড়ি নেই এটাই তার বাড়াবাড়ি মনে গয়! কারণ, বেশের সমারোহ থাকলে তার স্বাস্থ্য আর গড়ন মারও একটু চাপা পড়ে যেতে পারত।

সত্য কথা বলি, বহুদিন পর্যন্ত তার কাছে বিশেষ কিছু মাশা করি নি, তাই এ আকর্ষণ কামনাও হয়ে ওঠে নি মামার মধ্যে। তার অপরূপ দেহটি প্রাকৃতিক ঘটনাচক্রের ফল মাত্র— এর সঙ্গে সামঞ্জয় রেখে সুস্থ সতেজ জীবন-

বোধের আশাবাদী সংগ্রামী প্রকৃতির সমন্বয় আমি আশাও করি নি, খুঁজেও পাই নি অনেকদিন।

সাধারণ মেয়ের মতই নানা ভাবে মেশাল গড়ন পেয়েছিল তার মন, তেজের সঙ্গে ছর্বলতা, বড় আশার সঙ্গে সস্ত হালকা সুখের লোভ, জীবনকে দামী মনে করার উদারতার সঙ্গে স্বার্থপরতার দীনতা। চল্তি নানা নীতি আর আদর্শ নরমগরম সংস্কার আর বিজ্ঞোহ, ভাবভাবনা কাজ আর ক্যাশন — সব কিছু থেকে সুযোগসই পছনদসই কম বেশী পুঁটে খুঁটে নিয়ে নিজেকে গড়া।

আপশোষ জাগে নি, বিশেষ বিচলিতও হই নি কিছ বহুদিন পর্যন্ত বার বার মনে হয়েছে যে এমন যার দেহের গড়ন, এমন স্বাঙ্গীন সামঞ্জন্ত যার রূপে, তার মনের কোল স্মিদিষ্ট গড়ন নেই, বৈশিষ্ট্য নেই!

ভূপ্তির মধ্যে বরং খানিকটা মানসিক সংগঠন দেখেছি—
ঘরের কোণে সংসারের কাজে আটক থাকার জন্ম যতই সঙ্কীণ হোক তার মনটা। আমরা যাকে কবিতা বলি তার কিছুই সে বোঝে না: রামায়ণ মহাভারত, সাধারণ ছড়া ও পছ পর্যন্ত তার বোধশক্তির সীনা। হাতের কাছে বাংলা খবরে কাগজ পেলে সে বাছা বাছা কয়েকরকমের কয়েকটা খবদে চোখ বুলায়। কিন্তু যেটুকু সে বোঝে, জীবনের নিয়মনীতি আর মানে যেটুকু সে জানে এবং মানে, যত সংস্কার আহ

#### ছৰপতন

অন্ধধারণা তার মন জুড়ে থাকে— তার মধ্যে মোটামুটি
একটা শুম্বলা ও সামঞ্জস্ম আছে।

তার চিন্তা ভাবনা আশা আকাদ্মা স্বপ্ন কল্পনা এলো-মেলো উল্টোপাল্টা নয়।

সে জানে তার রূপ আছে। আবার এটাও জানে যে
নিজের স্বার্থে এই রূপকে কাজে লাগাবার উপায় তার নেই।
এই রূপের জারেই বঁড় জোর তার স্বচ্ছল ঘরে ভাল চাকুরে
ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। তার বেশী আর কিছু আশা করার
অধিকার সে পায় নি।

সে জানে, রূপের জোরে পাড়ার মস্ত বড়লোক হারান বাবুর ছেলে অবনীকে সে যে বাগাতে পারে না এমন নয়— কিন্তু তাতে লাভ নেই। আজ তাকে বিয়ে করার জন্ম অবনী পাগল কিন্তু বিয়ের পর অবনীর যাই হোক ছঃখ অশান্তির আগুনে পুড়ে তাকে সত্য সত্যই পাগল হতে হবে।

ভূপ্তি আমায় বলে, নবদা, যে মেয়েকে খুব বিয়ে করতে ইচ্ছে হবে কথনো তাকে বিয়ে কোরো না, খপর্দার!

: বিয়ে ছাড়া আর কোন ভাবনা নেই তোমাদের ১

: কি করে থাকবে? বিয়ে ছাড়া আর কি আছে আমাদের?

মানসী কখনো মুখ ফুটে একথা বলতে পারে নি। সে বিশ্বাস করে না যে বিয়ে ছাড়া তারও গতি নেই। চাকরী ? সে তো শুধু একটা গত্যস্তর!

তৃপ্তির বাপভাই তার জম্ম এই গত্যস্তবের ব্যবস্থা করক্তে পারেন নি— মানসীর বাপভাই এ ব্যবস্থাটা করেছেন। গত্যস্তর হিসাবে নয়, বিয়েরই প্রয়োজনে।

তৃপ্তি আর মানসীর মধ্যে এই তুলনাটুকু তুলে ধরার উদ্দেশ্য বাংলার গরীব বড়লোক সেকেলে আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্ত সাধারণ মেয়ের আসলে যে একই দশা এটা আরও একবার শুনিয়ে দেবার জন্ম নয়। একথা অনেকে অনেকবার বলেছে— শত-শত গল্প উপস্থাসের এইটুকুই আসল ভিত্তি।

হঠাৎ এই পুরাণো পচা কথাটা যে টেনে এনেছি তার কারণ আছে। কথাটা পুরাণো হতে পারে কিন্তু এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব দিক, একটা বিশেষ মর্ম, আজ পর্যস্তু আড়ালেই থেকে গেছে।

অতি কঠোর সত্য। কিন্তু এ সত্য সামনে না রাখলে মানসী আর আমার মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে ওঠার যে বিবরণ দিচ্ছিলাম তার আসল মানে বোঝা যাবে না : পরবর্তী পরিণতি সম্পর্কে তো কথাই নেই।

সমাজের যে মূল নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে তৃপ্তি আর মানসীদের জীবন, তু'জনের কারো বেলা এতটুকু তারতম্য নেই সে নিয়মের— তারই অভিশাপ মানসীদের স্থনিদিষ্ট মানসিক গঠনের অভাব।

তৃপ্তিদের জীবন হয় পস্থু, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অগভীর কুত্রিম স্থুখহুঃখের কারবার।

মানসীদের জীবন হয় আরও খানিকটা ছড়ানো এলো-মেলো বিশৃষ্খলার মধ্যে দিশেহারা আর আত্মবিরোধে জটিল। সেও তো সত্যিকারের মুক্তি পায় না। তৃপ্তি আর মানসীর জীবন সেই একই পরাধীনতার এপিঠ আর ওপিঠ।

বাইরে খানিকটা চলাফেরা, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা, খানিকটা বাঁধাধরা বি্তা আর ছাঁচে ঢালা অভিজ্ঞতা—
মানসীদের আসল পাওনা এইটুকুই। সংঘাতময় বৃহত্তর
জীবনের সঙ্গে তারও আত্মীয়তা নিষিদ্ধ— তু'একটি ঢেউ শুধু
গায়ে লাগতে পারে।

তারই মারাত্মক ফল হয় সঙ্গতিহীন স্বকীয়তাহীন বিচিত্র কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অনৈক্যময় চেতনার বিকাশ। আজ যা চরম সত্য, কাল তা কুংসিত মিথ্যা মনে হয়। আজ যা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনা, কাল তার মূল্য খুঁজে পায় না।

কলেজ থেকে ফেরার পথে বাড়ীতে এসে মানসী বলত, তোমায় বাড়ীতে পাব ভাবি নি। ভালই হল। মনটা বড় ইটফট করছে। ভাবছিলাম বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কোথাও চলে যাই। তোমার বাড়ীটা একবার ঘুরে গেলাম, াদি তুমি বাড়ী থাক! বেশ আছো, খুশীমত কাঁকি দাও।

: ফাঁকি দিই না। ফাঁকি বাঁচিয়ে চলি। বেছে বেছে লাস করি, যাতে কিছু লাভ আছে। যেটাতে শুধু সময় নষ্ট গাতে প্রকসি চালাই।

: ভাবছি পড়া ছেড়ে দেব। ভাল লাগছে না।

: সে কি! পরশু না আমায় বললে জীবনে কি করবে একেবারে স্থির করে ফেলেছ ? শেষপর্যন্ত পড়ে চাকরী করবে ?

: বলেছিলাম না কি ? করব তাই— মাঝে মাঝে কেন জানি ভারি বিশ্রী লাগে।

কোন দিন থুব ভোরে আসত, শুধু মুখে চোখে জল দিয়ে। চুলটুল না আঁচড়েই।

মানুষ কিসে সুখী হয় বলত ? কাল ক'টা মেয়ের সঙ্গে একটা বস্থিতে গিয়েছিলান। ওরা মাঝে মাঝে যায় রেগুলার ওয়ার্ক করে। আমার কাল সখ হল, দেখে আসি উ:, কি ভয়ানক অবস্থায় থাকে বস্তির মেয়েগুলি। অথচ ওদের তো খুব অসুখী মনে হল না ? কাল অনেক রাজ প্রস্তুত্তি ভেবেছি।

বলে হাসত, রাত জেগে ভেবেছি আর ভোরে উঠে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি মস্ত পণ্ডিত মানুষ বয়সে অনেক বড়—

হাসি থানিয়ে বলত, ছুতো ভেবে। না কিন্তু। তোমা কাছে ব্ঝতে আসি নি, তুমি কি ভাব শুধু সেটুকু শুনত এসেছি।

: বস্তিতে পুরুষ ভাখে। নি ? তাদের স্থা না অস্থা মনে হল

: পুরুষ ? খেয়াল করি নি !

কোনদিন রাত নটা দশটার সময় বাড়ী ফিরে দেখতা। সে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করছে।

বৌদি বলতেন, বেচারা সাতটা থেকে তোমার জন্ম বদে আছে ঠাকুরপো।

পড়ার ঘরে এসে মানসী বলত: একটা কথা বলতে সেছিলাম। ভেবে দেখলাম, থাকগে, দরকার নেই।

: এতক্ষণ বৃদ্ধে আছ, বলেই ফেল না কথাটা।

: বলে আর কি হবে ? যাব না ঠিক করেছি।

: কোথায় যাবে না ?

: বাবা মা কাল পাটনা যাবেন। ওই সঙ্গে একটু বজিয়ে আসতে যাব ভেবে বলতে এসেছিলান, ভূমিও যদি যতে পার। তারপর ভেবে দেখলাম, পাটনায় আবার কি বড়াতে যাব! পরে অক্ত কোথাও যাওয়া যাবে।

এই অনিশ্চয়তা, ক্ষণে ক্ষণে মনের এই দিক্ প্রবিত্তন, এটা অবশ্য আমার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে এতটা স্পৃষ্ট ছল না। আমার সঙ্গে মেলামেশা ঘনিষ্ঠতার পরেই ভার এই এস্থিরতা বেড়েছে।

আমি যদি ভাবুক কবি হতাম তাহলে প্রমানন্দে এর নধ্যে আবিষ্কার করতাম প্রেম! বুঝে নিতাম, আমায় ভালবেদে ফেলার জয়ই মানদীর এই ছটফটানি।

ভালবাসা যেন মেয়েদের চঞ্চল অস্থিরচিত্ত করে দেয়! প্রেমের গুরুভার হৃদয়ে চাপলে বরং চপলমতি দিশেহারা মেয়ে শাস্ত হয়, দিশে ফিরে পায়।

শুধু মানসীর অস্থিরতা কেন, সব কিছুরই মনের মত

মানে করার অভ্যাস থাকলে আরও একটা লক্ষণ দেখে অহঙ্কারে ফুলে উঠতে পারতাম অনায়াসে।

আমি একবার মানসীর কাছে গেলে মানসী যেচে পাচ-বার আমার কাছে আসে।

এর সহজ মানে কি দাঁড়াত না যে, তাকে আমি এমনভাবেই জয় করেছিলাম, এমনি সে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছিল
আমার জন্ম যে, মেয়েদের একেবারে স্বভঃসিদ্ধ প্রাকৃতিক ধর্মকে
পর্যন্ত সে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, মেয়ে হয়েও উপ্যাচিকা হতে
তার বাধছিল না— একবার নয়, বারংবার!

জগতের সব চেয়ে বোকা মেয়েও আপনা থেকে জানে যে এতে নিজেকে সস্তা ক্রা ছাড়া বিন্দুমাত্র লাভ নেই। মানসীকে তার চেয়েও বেশী বোকা ভাবব কোন বুদ্ধিতে ?

কিন্তু চোথ বুজে ভুল বুঝে খুশী থাকার ধাত আমার নয়।
নিজের সঙ্গে কাঁকির খেলা আমার সয় না। এটা আমি
ঠিকমতই টের পেয়েছি যে, বারবার যেচে এভাবে আমার
কাছে ছুটে ছুটে এলে আমি কিছু ভাবতে পারি এটা
মানসী খেয়ালও করে নি।

তার অস্থিরতার যে কারণ, ঘন ঘন আমার কাছে আসবার কারণও সেটাই। এসব আমাকে কেন্দ্র করে নয়, আমি উপলক্ষ মাত্র। তার ভিতরে একটা প্রচণ্ড আলোড়ন এসেছে, নিজের এলোমেলো ছড়ানো চেতনাকে একটা স্থুসম্বদ্ধ সুগঠিত রূপ দেবার জন্ম সে হয়েছে ব্যাকুল। নিজের

## চৰূপতন

সদেশ্যহীন শৃষ্ধলাহীন মতিগতিকে সে অতিক্রম করে যেতে। ায়।

নিজেকে সে খুঁজে পায় না। এতদিন বিশেষ কোন গরুরী প্রয়োজন দেখা দেয় নি নিজেকে খুঁজে পাবার। এবার সে উঠে পড়ে লেগেছে নিজেকে সম্ভতঃ মোটামুটি ওছিয়ে নিতে— যাতে, এটুকু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব হবে যে গসম্পূর্ণ হই খণ্ডিত হই আর যেমন হই, আমি এইরকম।

আমার জন্মই অবশ্য এটা ঘটেছে, আমার প্রভাবে। কন্তু একটা মামুষের প্রভাবে আবেকটা মানুষের বদলে। াবার প্রক্রিয়া ভো প্রেম নয়!

আমি জানতাম, মানসীও পরে আমায় বলেছে, আমার কাছে বিশেষভাবে কোন্ দিক দিয়ে তার জুটেছিল পরম আশাস, অভাবনীয় স্বস্তি। কোন্ বিশ্বাস আমাকে তার সব চেয়ে বড় বন্ধু করেছিল।

আমি প্রেমাতৃর নই, সব সময তার ওঠাবসা চলা ফেরা কথা আব কাজে আমি শুধ মানে খুজি নি যে সে আমার প্রেমে পড়ে গেছে।

তুটো মিষ্টি কথা, একটু প্রীতির হাসি, একটি সদয় চাউনি, শুধু এটুকু থেকেই চেনা আধ-চেনা এমনকি প্রায়-মচেনা ৬েলে অমান বুঝে নেয় মানসীর কি হয়েছে। সভ্যই যেন প্রেমের কাঁদপাতা রয়েছে ভ্বনে— সব সময় সাবধানে। হিসাব করে কথাটি পর্যন্ত না কইলে ধরা পড়ে যেতে হবে।

: স্বাধীনভাবে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার সুখ না ছাই,
এ যেন অভিশাপ! তুমি বৃঝবে না, মেয়ে হলে বৃঝতে।
সবাই যেন ওং পেতে আছে, সব সময় সকলের সঙ্গে হিসেব
করে চলা, এতটুকু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই;
একজনের সঙ্গে মিশতে ভাল লাগে বলে একটু টিল দিয়েছ
কি প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে! একেবারে উল্টো ব্যবহার করে
ঘা দিয়ে অপমান করে বৃঝিয়ে দিতে হবে যে, না বন্ধু, তৃমি
ভুল করেছ!

মানসী নিশাস ফেলেছিল: তা ছাড়াও বদনাম। মেয়েটা ভারি ইয়ে, ছেলে নিয়ে খেলা করে, বাঁদর নাচায়।

: দোষ কি শুধু ছেলেদের গ ছেলেরা কিন্তু ঠিক এই নালিশ করে। কোন মেয়ের সঙ্গে একটু ভাল কং মিশলেই—

: সমাজটাই পচে গেছে, না ?

আমি হেসেছিলাম। ওই বয়সে সমাজবিদ হয়ে পণ্ নি— কিন্তু সহজ বৃদ্ধি বজায় রাখলে ওই বয়সেও সমাজ পদে যাবার কথা শুনে হাসা যায়। পচে হেজে গেছে আমাদের সমাজ— বুড়োদের মুখে আর তরুণদের সাহিত্যে এ আর্তনাদ শুনে সহজ বৃদ্ধি বজায় রাখা যদিও খুব সহজ নয়।

: সমাজ পচে গিয়ে থাকলে আমরা বেঁচে আছি কি করে মান্ত্র্য কি তা হলে বাঁচে ? পচন ধরাবার চেষ্টা চলেছে বছকার্ব্যর— আমরা তুশো বছর পরাধীন! গলদ জমেছে অনেক

সেকেলে একেলে এদেশী সেদেশী অনেক কিছু মিলে উদ্ভট খিচুড়ি বনেছে— কিন্তু সমাজ পচে নি। তুমি আপশোষ করছ, ব্যাপারটা আপশোষ করার মতই। কিন্তু অত হতাশ হবার কিছু নেই। বাস্তব অবস্থা যেমন তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে ছেলেমেয়েদের মেলামেশার রীতিনীতি রকমফের হয়েছে— ছ'চারজনের রুচি আর পছন্দ নিয়ে তো এসব গড়ে ওঠে না। সাঁওতালদের সমাজে মেলামেশা একরকম, তোমার আমার সমাজে আরেকরকম। ভাল হোক মন্দ হোক, তোমার আমার পছন্দ হোক বা না হোক— স্বাই আমরা যে অবস্থায় আছি তাতে যেরকম হওয়া দরকার ছিল তাই হয়েছে।

মানসী চুপ করে মন দিয়ে কথাগুলি শুনেছিল। গুরুজন নই, অধ্যাপক পণ্ডিত নই, প্রায় সমবয়সী একজন কবি। তার এই সহজ শ্রাদার দাম যে কতখানি ছিল তখন ভাল বৃঝি নি। অনায়াসে নিজেব প্রাপা বলে গ্রহণ করেতি।

যে ভাবে লিখলাম এরকম ছাঁকা ভাবে অবশ্য কথাগুলি মানসীকে বলি নি। সাধারণ চলতি আলাপের কথায় ছেড়ে ছেড়ে কেটে কেটে অনেকক্ষণ ধরে বলেছি।

: প্রাণ খুলে অবাধে মিশ্তে চাও ? চাও যে কেউ ভুল বুঝবে না ? দেশটা পরাধীন— সেই পরাধীন দেশে তুমি পরাধীনা মেয়ে! কত শিক্ষা পেয়েছ তোমরা ? কত সংস্কার

## ছন্দপত্ৰ

কাটিয়েছ ? তোমাদের মালিক আমরা পুরুষরাই রয়ে গেছি অশিক্ষিত, সংস্কারে ভরা।

মানসী বলেছিল, এসব যদি বাস্তব অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়েই হয়েছে— এত অসহ্য ঠেকে কেন ? আমরাও তো সেই বাস্তব অবস্থায় তৈরী মানুষ।

: আমরা অবস্থাটা মানতে চাই না। মুক্তি চাই। পরিবর্তন চাই।

: ঠিক ! তুমি ঠিক বলেছ !

# ভার

লোকে বলবে, তুমি কবিই বটে। এবং তুমি যে বস্তুবাদী

•বি তাতেই বা সন্দেহ কি ? এত বড় জগং পড়ে আছে,

। বৈনের এত বিচিত্র দিক, মানুষের এত ব্যাপক জীবন
।ংগ্রাম— এতক্ষণ ধরে তুমি শোনালে শুধু তোমার মানসীর

•থা !

তাও প্রেম স্থরু হবার আগেকার কথাটুকু!

আমি বলব, মিছে কথা! আমি জীবনসংগ্রামের কথাই দলছি। সংগ্রাম বিমুখ এক মানসীর জীবনসংগ্রামের একটা ড় দিকের গোড়াপত্তনের কথা।

সেইজগ্যই এত করে বোঝাবার চেপ্তা করেছি যে বহুদিন থিস্ত কেন প্রেমের কথা আমাদের মনেও আদে নি। মানসী য আমায় ব্যাকুলভাবে আঁকড়ে ধরেছে সেটা কেন প্রেমের গ্য নয়— তার মোহমুক্তির লড়ায়ের প্রয়োজনে!

আমি জীবনসংগ্রামকে মানি— জীবন আমার কাছে

ক্ষিত স্পন্দিত বিকাশধর্মী সার্থকতা। এ সার্থকতার জক্ত
ত হুঃখ দৈক্ত রোগ শোক ব্যর্থতা হতাশার মধ্যেও মানুষের
ড়োই আছে— পলায়ন নেই। আমি আনন্দ আর স্থন্দরের
পাসক— তাই আনন্দের ভেজাল মেশানো নিরানন্দ,

#### চন্দপত্ন

স্থন্দরের মুখোস পরা অস্থন্দর, সত্য ও শিবের মার্কা মারা মিথ্যা ও ফাঁকি আর ভীক্ষতাকে প্রশ্রেয় দিতে আমি নারাজ্ঞ।

আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে আমারই ব্যক্তিখের সংঘাতে তাই মানসী মিথ্যা ও ফাকির বেড়াজাল ছিঁড়ে মুক্তি আর মনুষ্যুত্বের জন্ম লড়াই সুরু করেছে।

প্রায় ত্'বছর আমাকে গুরু করে শিষ্যা হয়ে থেকেছে। একদিনের জন্ম প্রেমিকের আদর চায় নি আমার কাছে।

জগতে মানসীর মত মেয়ে কি আর নেই ৷ শুধু এই একজন আমার সংস্পর্শে এসে জীবন থেকে জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে থাঁটি হতে চাইল ৷

তার আগে আর পরে আরও অনেক মেয়ে কমবেশী নবজীবনের প্রেরণা পেয়েছে আমার কাছে। মানসী কেন বিশেষভাবে আমার কাছে প্রশ্রেয় পেল তার কারণ আগেই বলেছি।

এমন সুস্থ সুন্দর দেহজী, এমন সতেজ সজীব রূপলাবণ হাাগে যার আমি দেখি নি।

বৌদি বলেন, ঠাকুরপো, একটা কথা বলি। রাগ করো না, তোমার ভালর জন্মই বলা।

: রাগ করব কেন ? তুমি কি আমার ভাল ছেড়ে মন চাও ?

বৌদি গন্তীর মুখে বলেন, আর যাই কর, মেয়ে নি মোতামাতির বয়স তোমার এটা নয় ঠাকুরপো। একটু আধ

মেলামেশা করলে সে আলাদা কথা। এত ঘনিষ্ঠতা করলে ভবিষ্যতের কথা ভাববে কখন ?

: আমিও তাই ভাবছিলাম।

বৌদি খুশী হয়ে বলেন, ভাবছিলে ? লক্ষ্মী ছেলে ! এবার তাহলে ঘনিষ্ঠতা একটু কমিয়ে দাও। বয়েসের দিক দিয়ে ভারি বেমানান হবে, বয়েস ভো আরও বেড়ে যাবে তুমি নাল্লয় হতে হতে। তবু, আমি সে কথা ধরছি না। ওকে তুমি চাও, বেশ, ওকেই তুমি ঘরে এনো। কিন্তু তার ব্যবস্থা তো করতে হবে ? পাশটাশ করে বেশ একটা ভালমত চাকরী ভো জোটাতে হবে ? নইলে যে সব স্থাই থেকে যাবে ভাই!

: ও বাবা! ভোমরা এতসব ভেবেছ গ

: ভাবব না ? তোমার ভালমন্দ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকব ? মা, উনি, মায়াদি আমি— আমরা চারজনে ক'দিন ধরে আলোচনা করেছি। আমরা কি চিন্তায় পড়েছি, তুমি ধারণা করতে পারবে না। তোমায় তো জানি আমরা। জোর করতে গেলে, শাসন করতে গেলে তুমি আরও বিগড়ে যাবে। তোমায় বুঝিয়ে বললে বুঝতে পারবে এটুক আমরা আশা করছি।

: তুমি তাই বুঝিয়ে দিতে এসেছ?

বৌদি খানিক চুপ করে থেকে বলেন, গ্যা ভাই, ব্ঝিয়ে দিতে এদেছি। যতই হোক তুমি তো ছেলে মানুষ, সংসারের হালচাল সব তো তোমার জানা নেই। কয়েকটা সোজা স্পষ্ট কথা বলব তোমায়। তাতে কি দোষ আছে কিছু?

বৌদি এম. এ পাশ করে ছ'বছর মান্তারি করেছিলেন।
আমার ভগ্নী লতিকাকে প্রাইভেট পড়াতে এসে দাদার সঙ্গে
তার পরিচয় ও বিয়ে হয়। বৌদি নিজের বয়স যত
বলেছিলেন এবং এখনও বলে থাকেন, সেটা মেনে নিলে
অবশ্য দাদার সঙ্গে তার বয়সটা খুব মানানসই হয়— সেই
ত্লনায় মানসী ও আমার বয়স নিতান্তই বেমানান। কিন্তু
এম. এ পাশ করে ছ'বছর মান্তারি করে— ক্লান্তি আর
হতাশার যে ছাপ এখনো তার মুখ থেকে মুছে যায় নি সেটা
কি ওই বয়সে কোন মেয়ে মুখে আমদানী করতে পারে 
ছ'সাত বছর হয়ে গেছে, আজও বৌদি যেন বাসর ঘরের
সেই নিশ্চিন্ততার নিশাস ফেলছেন মনে মনে, মাগো, বাঁচলাম!

আমি বলি, বৌদি, আমার একটু পেট খারাপ হলে তুমি এমন বাস্ত হয়ে পড় যেন আমার কলের। হয়েছে। তোমার কথা মন দিয়ে শুনব না আমি গু বুঝবার চেষ্টা করব না গু

নিশাস ফেলে আবার বলি, তবে জানই তো, অল্প বয়সে বিজ বেশী পেকে গেছি। তাই সোজাস্কুজি স্পষ্ট করে বল।

: সোজাস্তজিই বলছি। তুমি তো জানো, মানসীর বাবা নাম করা ডাক্তার, অনেক টাকা করেছেন। ওর এক ভাই আই. সি. এস। আরেক ভাই নাকি ব্যবসা করে—

: জেলে যেতে বসেছিল।

: ওমা, তাই নাকি ?

: যেতে বসেছিল, যায় নি। মানসী আমায় বলেছে। বাপ ভাই সামলে নিয়ে চেপে দিয়েছে ব্যাপারটা। মানসী বলেছিল, ছোরদার হু'চার বছর জেল হলে ও ভারি খুশী হত।

বৌদি হেসে বলেন, ওটা তোমারি শেখানো বুলি, তোমায় খুশী করার জন্ম বলেছে।

আমি একটা সিগারেট ধরাই।

বৌদি গন্তীর হয়ে বলেন, রোজ এক প্যাকেট সিগ্রেট থাও। কোনদিন দেড় প্যাকেটও হয়। সাড়ে সাত আনা না ? মাসে কত পড়ে হিসেব করেছ ? কলেজের মাইনে, বই, ট্রামের মান্থলি—

: আমি তো বাঁধা হিসেবের বেশী টাকা চাই না বৌদি!

: চাওনা কিন্তু খরচ তো কর!

: রোজগার করে খরচ করি। লিখে ছ'দশ টাকা পাই।

: অপচয় কর কেন ?

: তোমরা অপচয়ের টাকা দেবে না, কি করি!

বৌদি মাথা নেড়ে বলেন, যাক্ যাক্, ঝগড়া করতে আসি
নি ভাই। ওসব কথা পরে হবে। যা বলছিলাম, তাই
বলি। মানসী নয় তোমার জন্ম পাগল, কিন্তু তুমি ওকে
বিয়ে করতে চাইলে কি হবে ভেবে দেখেছ ? ওর বাপ ভাই
হেসে উড়িয়ে দেবে কথাটা। কি আছে তোমার ? কি
দেখে মানসীকে তোমার হাতে দেবে ? এসব কথা শুনতে
প্ব খারাপ লাগে, কিন্তু কি করবে, এই হল সংসারের নিয়ম।

ছেলেখেলায় সময় নষ্ট করছ, এতে কোন লাভ নেই। তার চেয়ে উঠে পড়ে লাগো না, নিজের দিকটা গুছিয়ে নাও ? ক'বছর বাদে যাতে নিজের জোরে দাবী করতে পার, কারো যাতে বাধা দেবার সাধ্য না থাকে ? তাই কি ভালো নয় ? আমাদের মুখ চাইতে বলছি না, তোমার স্থাংই আমাদের স্থা। মানসীর জন্মেই তুমি মেলামেশা কমিয়ে দাও— ওকে ব্বিয়ে বলো, আছ যে সময় নষ্ট করছ সেটা কাজে লাগালে পরে ভোমাদেরি ভাল হবে।

সহজ সত্য কথা। সংসারের সেই চিরদিনের নিরেট নীতিকথা, সব ক্ষেত্রে লাগসই সহপদেশ। হে তরুণ, যাই তোমার কামনা হোক, লক্ষ্য হোক— যশ চাও, অর্থ চাও, রাজকক্যাকে চাও বা জ্ঞান চাও, ভক্তি চাও বা ঈশ্বরকে চাও— শুধু সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম মনপ্রাণ সময় শক্তি সব কিছু লাগাও। খাঁটি যুক্তি। কে অস্বীকার করবে গ

কিন্তু মৃক্ষিল এই যে, এসব বাস্তব নীতিকে মানুষ একপেশে করে নিয়েছে— উদ্দেশ্যের চেয়ে উদ্দেশ্য সাধনের পথ আর প্রচেষ্টাকেই করেছে প্রধান। খাটো কাপড়ের মছ ভাই নীতির আঁচল এদিকে টানলে ওদিকে কুলোয় না।

মানদীকে পাওয়ার কথা তখন পর্যন্ত আমার মনে জাগে নি। তাকে পাওয়ার বাস্তব বাধা অপ্রবিধার হিসাবং কষি নি, সে সব বাধা কাটাবার উপায়ও খুঁজি নি। কিং ভেবে দেখলাম, বৌদির ভুলটা দেখিয়ে দেওয়া উচিত সংসারে সব সময় স্ব অবস্থায় ধরাবাধা নিয়মনীতি কলের মত খাটিয়ে গেলেই চলে না! সে চেষ্টা চলে বলেই সংসারে নিয়মতান্ত্রিক মানুষদের ঝঞ্চাটের সীমা নেই।

আমি বলি, বৌদি, সে তো বুঝলাম। কিন্তু কৰে আমি
মানুষ হব সেই আশায় মানসী হাঁ করে বসে থাকবে ?
আমি নয় দেখাশোনা কমিয়ে দিলাম, কোমর বেঁধে মানুষ
হতে লেগে গেলাম। এর মধ্যে মানসী যদি আরেকজনের
হয়ে যায়, আমার ক্ষতিপুরণ করবে কে ?

বৌদি বড় বড় চোখ করে তাকান।

আমি হেসে বলি, কিসে এই ক্ষতিপূরণ হয় আমি জানি
না। তোমার জানা আছে ? তুমি পারবে তো ক্ষতিপূরণের
ব্যবস্থা করতে ? যদি পার, কথা দাও, আমি ভোমার কথামত
চলব।

: কী সর্বনাশ ! তুমি কি এখনি ওকে বিয়ে করার কথা ভাবছ ? পরীক্ষা দিতে দিতে ? আমাদের অমতে, ওর বাপ-ভারের অমতে বিয়ে করবে ?

আনি হাসিম্থেই মাথা নেড়ে বলি, ওসব ভাবনাও

সামার মাথায় ঢোকে নি। তোমরাই পরামর্শ করে আমায়

নিয়ে একটা সমস্থা দাঁড় করিয়েছ। সমস্থাটা যদি সভিাও

হয়, তোমার উপদেশটা কেমন একপেশে আমি তাই

দেখালাম। তুমি বলছ মানসীর জন্মই আমার আগে

মানুষ হওয়া উচিত— আমি জিজ্ঞাসা করছি, মানুষ হতে

গেলে মানসীকে যদি হারাতে হয় ? তুমি জবাব দিতে পারলে না। মিছে মনগডা সমস্তা নিয়ে কেন ভেবে মরছ ?

বৌদির মূখ তুশ্চিন্তায় কালো দেখায়। তার স্থপরামর্শের ফাঁকিটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে আমি শুধু তার মধ্যে নতুন আশঙ্কা জাগিয়ে দিয়েছি মাত্র!

: কী সর্বনাশের কথা ! তোমরা সব ঠিক করে ফেলেছ নাকি ?

: কি মুস্কিল! আমরা কিছুই ঠিক করি নি। কিন্তু কে কার কথা শোনে!

কেউ আর কিছু বলে না। মেঘভরা বধার আকাশের
মত থমথমে মুখ নিয়ে মা করুণ চোখে তাকান। দিদির
চোখে মুখে উন্নত বজ্রের মত ভর্মনা দেখতে পাই। চিরদিনের মত বাবার চিবৃকে নিদারুণ ছশ্চিস্তার হাত বুলানো
চলতে থাকে। দাদা আপিস কামাই করেন।

অভিমাত্রায় ব্যস্ত আর বিত্রত হয়ে থাকেন বৌদি। এ ব্যাপারে তিনি হাল ধরেছেন, সকলকে সামলে চলেন। তাকে ডিঙ্গিয়ে কেউ পাছে আমাকে কিছু বলতে গিয়ে সব বিগড়ে দেয়।

কি নিদারুণ বিপদের সম্ভাবনা যে ঘনিয়েছে পরিবারে! বাড়ীর অল্পবয়সী কলেজের ছাত্র একটি ছেলে সকলের অমতে

#### ছন্দপত্তন

কজন ধনী প্রতিপত্তিশালী ডাক্তারের মেয়েকে, একজন মস্ত রকারী অফিসারের বোনকে ফুসলে নিতে চলেছে বিয়ের াইনের স্থযোগে। কে জানে কোথায় গড়াবে ব্যাপার ?

আমিও চুপ করে থাকি। মজা দেখতে নয়, ব্যাপার মতে। আমিও থ' বনে গেছি। কিসের ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে াছে আমাদের এই পরিবারটি ? একটি ছেলের একটা য়মভঙ্গ একটা অবাধ্যতায় যে ভিত্তি টলে যায়, মনে হয় নে ভাঙনের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে সমস্ত পরিবারটি ?

তেমন কিছু আর্থিক অন্টন তো নেই, অথবা ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা ? অনেক সাধ অনেক আশা অপূর্ণ থেকে যায়, নেক দ্রাশা অনেক স্বপ্ন চিরব্যর্থতার জ্ঞালা হয়ে থাকে। ছন্ত মানসীকে আমার বিয়ে করাটা এত বড় একটা ারিবারিক বিপদ হয়ে দাঁড়ায় কি করে ? পরিবারটিকে ীইয়ে রাখার প্রত্যাশা তো আমার কাছে এদের নেই!

ধীরে ধীরে অলোকদের বাড়ী গিয়ে একটু বসি।
মোড়ের কাছাকাছি ধনঞ্জয়বাব্র পুরাণো গ্যারাজটা ভাড়া
ায়ে মাস ছয়েক বাস করছে অলোকরা— সমস্ত পরিবারটি।
একটি উৎখাত হওয়া পরিবার। অলোকের বাবা
ামেশ্বরবাব্ ওকালতি গুটিয়ে যেটুকু পেরেছেন সেটুকু
ার্থসম্পদ কুড়িয়ে সপরিবারে পালিয়ে এসেছেন।

## ছৰ্পতন

অলোক মেসে থেকে কলকাতায় পড়ছিল। এখন আর পড়েনা। চাকরী খুঁজছে।

অলোকের মা বলেন, এসো বাবা, বোসো।

আলেয়া এলোচুল গুটিয়ে নিতে নিতে বলে, আপনার যায়গাতেই বস্থন, গদি পাতাই আছে।

এই একখানা মোটে ঘর— গ্যারাজ ছিল, সামান্ত অদল বদল হয়ে ঘরে পরিণত হয়েছে। রাস্তার দিকের প্রকাণ্ড ইা করা দরজাটা গেঁথে ফেলে পাশের সরু প্যাসেজের দিকে বসানো হয়েছে সাধারণ দরজা। প্যাসেজটাই ঘিরে ঢেকে ছ'টি অংশে ভাগ করে করা হয়েছে রান্নাঘর আর কল ঘর। লম্বাটে রান্না ঘরটুকুতে একজন কোনরকমে বসতে পারে।

এক কামরাওয়ালা বাড়ী হিসেবে এটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে।

এই একখানা ঘরে সকলে ওঠে বসে খায়দায় ঘুমায়— সকলে! বেশী রাত্রে কখনো আসি নি, কি কৌশলে বিছান করা হয় জানি না। কল্পনা করে কুলকিনারা পাওয়া দায়।

সাতজন মানুষ! রামেশ্বরবাবু, অলোকের মা, অলোক আলেয়া, আলেয়ার ছোটবোন মলয়া, তারও ছোট ভা<sup>ই</sup> অশোক— এবং আলেয়ার বর নিখিল।

তাদের বিয়ে হয়েছে বছর চারেক। আমিও রেলস্টীমারে চেপে অলোকের প্রথম বোনের বিয়ের নেমন্তন্ন খেরে গিয়েছিলাম।

নিখিলের কিছু রোজগার আছে। ভোরে সে বেরিয়ে যায়, রাত ন'টায় বাড়ী ফেরে। শনি রবি নেই, ছুটি নেই। ভোরে হেঁটে বেরিয়ে বাড়ী ফেরার পথে মাঝে মাঝে কখনো আমার সঙ্গে দেখা হয়। বয়স হবে ছাবিবশ সাতাশ কিন্তু ছোটখাটো রোগা চেহারা আর অপরিণত মুখের ভাবের জন্ম আরও ছোট মনে হয়। মুখখানা শুকনো।শাস্তু লাজুক প্রকৃতি। নিজে থেকে কথা কয় না।

আমি যদি বলি, এত ভোরে বেরিয়েছেন ? থেমে দাঁড়িয়ে মৃত্ একটু হাসে, হাা, উপায় কি।

: আপনার আপিসটা কোথায় ?

: ঠিক আপিসে কাজ নয়। এখানে ওখানে ঘুরে—

থেমে গিয়ে নীরবে চেয়ে থাকে। সেটা খুব সহজ প্রশ্ন এবং ঘোষণা: আমার ঘরের খবর আরও কিছু জানতে চান ? অমি আর একটি কথাও বলব না!

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলে ধরায়। নিজের মনেই বলে, স্থবিধে হচ্ছে না, এ কাজটা ছেড়ে দেব ভাবছি। বড়খাটুনি।

দিনের বেলা ঘরের কোণে লেপতোষক জমা থাকে। তার উপর গদিয়ান হয়ে বসলে আরাম মন্দ হয় না। আমি চটের আদনটা টেনে নিয়ে মেজেতে পেতে বিসি।

্চারিদিকে ভাকিয়ে নিখিলের কথাটা মনে পড়ে।

সভাই এদের বড় খাটুনি। সকাল থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ভার খাটুনি বাইরে, তারপর এই ঘর্টুকুতে খণ্ডর শাশুড়ী শালা শালীদের সঙ্গে বৌ নিয়ে রাতিযাপনের অমানুষিক খাটুনি।

এদের খাট্নিও কি কম? এতটুকু ঘরে মান্তবের যেখানে নড়াচড়াটা পর্যন্ত অস্থবিধার সঙ্গে যুদ্ধের পরিশ্রম, সারাটা দিন রাত সেখানে কাটানো?

সকলে কি ভাবে যেন চুপ হয়ে গেছে। রামেশ্বর সার্ট গায়ে দিয়ে বাইরে যাবার জন্ম প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বোঝা যায়, এমন একটা সাংসারিক কথার মধ্যে আমি এসে পড়েছি আমার সামনে যে কথার জের টানা কঠিন।

কচিন, তবে অসম্ভব নয়। কারণ একট্ ইতস্ততঃ করে আলোকের মা রামেশ্বরকে বলেন, তাই কর তবে। চাল আর তরকারীই আনো। শুধু চাল চিবিয়ে তো খাওয়া যাবে না।

রামেশ্বর বলেন, অলোকের জন্ম আর থানিকটা দেখব ?
: কি দরকার ? পাবে কিনা ঠিক তো নেই। বেলা কম হয় নি।

আলেয়া প্রায় ঝাঁকি দিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে তাকায়। সোজাস্থজি আমাকে জানিয়ে দেয় ব্যাপারট। কি। বলে, সের হুই চাল কিনলে তরকারীর পয়সা থাকে না। চাল আর তরকারী ভাগাভাগি করে কিনলে শুধু আক্সকের

## ছৰূপতন

দিনটি চলবে। তা, সেটাই ভালো ব্যবস্থা, না, কি বলেন ? শুধু চাল চিবিয়ে খাব কি করে! আজ তো চলুক, কাল যা হবার হবে।

রানেশ্বর তীব্র দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে ভাকায়। কিন্তু সে,
দৃষ্টিতে তীব্রতা আছে ভর্পনা নেই— মানসীকে বিয়ে করতে
চাই বলে আমার বাড়ীতে সকলের চোখে যে ভর্পনা কেটে
পড়তে দেখে এসেছি।

মলয়া বলে, দিদির মুখে আটক নেই!

আলেয়া বলে, খেতে পাই না, মুখে আবার মানের আটক!

রামেশ্বর মলয়াকে ধমক দিয়ে বলেন, ভোর অত কথা কেন ? দে, থলি আর ফাকড়াটা দে।

রামেশ্বর বেরিয়ে যান। আমার দিকে ফিরেও তাকান না। অলোকের মা বলেন, কপালে আরও অনেক ভোগ আছে। বলে তিনিও বেরিয়ে যাবার উপক্রম করেন।

আলেয়া বলে, কোথা যাচ্ছ মা ?

: ঘুরে আসি।

তিনি চলে গেলে আলেয়া আমায় বলে, বাড়ীতে মন টেঁকে না। দিনে দশবার বেরিয়ে যায়। পাড়া বেড়ায় না রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় কে জানে! ট্রাম বাদের পয়সা যোগাতে পারলেই কালীঘাট নয় দক্ষিণেশ্বর। আমাদের স্বার চেয়ে মার ছটফটানি বেশী।

: সে তো হবেই। কেউ একেবারে মুষড়ে পড়েন, কেউ অস্থির হন। সারাজীবন একভাবে সংসার করলেন, এখন শেষ বয়সে—

: সংসারটা ভেক্নে পড়ছে। কিন্তু সত্যি সভিয় ভাঙ্গছে কই ? তাহলে তো বেঁচে যেতাম !

বোধ হয় দমও নেয় না, একনিশাসে বলে, ক'টা টাকা ধার দেবেন ?

: গোটা চারেক দিতে পারি।

: তাই দিন। আমার চাওয়া দরকার আমি চাইলাম, আপনার খুশী হলে দিতেন, খুশী না হলে দিতেন না। এবার ইচ্ছা হয় আসবেন, নইলে আসবেন না। আমার না হলে নয়, কেন ধার চাইব না।

: নিশ্চয়, কেন চাইবেন না ? কিন্তু এদিকে আবার কেঁদেও ফেল্লেন দেখছি!

: একটু আধটু না কাঁদলে বাঁচব কেন ?

অলোক আর সে পিঠোপিঠি ভাইবোন। মানসীর সঙ্গে বয়সের যদি তফাং হয় তো বড়জোর এক বছর কম বেশী হবে। সে তো মেয়ে, তার তো দায়িছ নেই, তবু কেন সে অসহায় বাপ মা ভাইবোনদের আঁকড়ে পড়ে আছে, স্বামীর সঙ্গে কোমর বেঁধে লেগেছে অচল সংসার চালু রাখতে ?

তারা হুটি প্রাণী, যাই যোগার করুক নিখিল, হু'জনে দূরে

সরে গেলে অনেক ভালভাবে অনেক নিশ্চিন্তে তারা। নিন কাটাতে পারে।

আলেয়ার না হয় বাপ মা ভাই বোন, নিখিল কেন এটা মেনে নিয়েছে ? এ কোন আদর্শবাদ এদের ? এমনিতেই ছঃসাধ্য জীবন-সংগ্রাম। ছেলের সঙ্গে মা বাপের, ভাইয়ের সঙ্গে নিজের ভাইয়ের সম্পর্ক গুঁড়ো করে দিচ্ছে, স্বামী স্ত্রী পর হয়ে ঘর ভেঙ্গে পড়ছে, এরা ছ'জন কেন ঘাড় পেতে নিয়েছে এই বোঝা ?

বিষের পরেই লিখিলকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তার ভাই, দে কাহিনী অলোকের কাছে শুনেছি। বড় পরিবার ভেঙ্গে যশু খণ্ড হয়ে গিয়ে আর খণ্ড খণ্ড ছোট পরিবার পথের ধারে চুরমার হতে নেমে এসে যে বিষাক্ত তিক্ততা সৃষ্টি হচ্ছে চারিদিকে নিখিল তো তার স্থাদ থেকে বঞ্চিত হয় নি!

শুধু মাস কয়েক সে বেকার অবস্থায় রামেশ্বরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই থেকে রামেশ্বরের কাছেই সে বরাবর আছে কিন্তু তার উপর নির্ভর করে থাকে নি একটি দিনের জয়েও। যেমন হোক উপার্জন করেছে। বেকারির ক'মাস শশুর ভাত দিয়েছিল এই কৃতজ্ঞতাই কি বুকে পুষেরেখেছে নিখিল— আর আলেয়া ?

ঘর থেকে বেরিরে রাস্তায় ক'পা এগোতেই মলয়া একে পাকডাও করে।

# ছৰূপতন

: কেমন আমায় ধমক দিল দেখলেন তো ? আমার মাকড়ি বেচে দিয়েছে কি না, আমিই তাই ধমক খাই।

কিশোরী মেয়ের হু'টি চোখে কি হিংসা আর ক্ষোভ!

: ছেলেমানুষ গয়না দিয়ে কি করবে ?

: আমি ছেলেমামুষ নই। শাড়ী পরতে দেয় না, নইলে দেখতেন—

আমি মৃছ হেসে সাস্থনা দিয়ে বলি, ভোমায় শাড়ীও পরতে দেবে, গয়নাও দেবে। ছেলেমানুষ যখন নও, ভাবনা কি ? তাড়াতাড়ি বিয়ে হবে।

মলয়ার ছ'চোখে বিহ্যতের ঝলক খেলে যায়।

: ছাই হবে। তু'দিন বাদে ঝি খাটতে পাঠাবে আমায়, নয় বিক্রি করে দেবে।

মলয়াও দম না ফেলে একনিখাসে যোগ দেয়, আমায় একটা টাকা দিন। আমি কি ভেসে এসেছি ?

: সঙ্গে তো আর টাকা নেই।

: চলুন আপনার বাড়ী যাব।

টাকাটা তাকে আমি দিই। আমি জানি এভাবে তাকে একটা টাকা দেওয়া বা না দেওয়াতে কিছুই আসে যায় না। এটা ভাল কাজও নয় মন্দ কাজও নয়। একটা টাকা না দিতে চেয়ে আমি কি ঠেকাতে পারব চারিদিকের ছর্নিবার শক্তি তাকে যে বিকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে ?

এও আমি জানি যে টাকাটা নিয়ে সে খাবার কিনে খাবে— যাবার পথেই খাবে। আজ খাবে কয়েক আনার, বাকী পয়সা লুকিয়ে জমিয়ে রাখবে কাল পরশুর জন্ম।

টাকাটা হাতে পেয়ে খুদী হয়ে মলয়া আমার গা ঘেঁষে আদে। মুচকি মুচকি হাদে।

সে টের পায় না আমার হৃদয় মনে কি আলোড়ন উঠেছে। কী প্রচণ্ড ঘৃণায় আমায় সমস্ত সতা ধিকার দিতে উত্তত হয়ে উঠেছে দেবতারূপী সেই জীবনদানবকে, গোপন নথ দাতের সঙ্গে এই নিম্পাপ নির্দোষ কিশোরী মেয়েটিকেও যে নিজের অস্ত্রে পরিণত করে।

একটা বই ভুলে নিয়ে বলি, বাড়ী যাও। দেরী হলে বকবে।

: বকলে কি হয় ? সব সময়েই তো বকছে। আপনার ঘরে কত বই! স্কুলে ভতি করিয়ে আমার নামটা কাটিয়ে দিলে। পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে তু'তিন মাস স্কুলে গেলাম, ভারা কি ভাবছে বলুন তো ?

বইটা গুটিয়ে রাখতে হয়।

: ভাবুক না। তোমাদের এখন সময়টা খারাপ পড়েছে—

: বাড়ীওয়ালার মেয়েট। ইস্কুলে যাবার সময় আজকেও ভামাসা করে গেল, কিরে মলুয়া, ইস্কুলে যাবি না ? আমার কালা পায় না বুঝি!

আলেয়া আচমকা টাকা ধার চেয়ে চারটি টাকা পেরে কেঁদে ফেলেছিল। সে ছিল আরেক রকম ব্যাপার। মলস্কঃ একটা চেয়ে নিয়ে গা ঘেঁষে এসে মুচকি মুচকি হাসতে সিম্থে কেঁদে ফেলেছে।

: তুমি বড় ছি চকাত্বনে হয়েছ মলু।

মলুয়া এক পা সরে দাঁড়ায়। হাঁটুর কাছে মাথা নামিরে ফ্রক দিয়ে চোখ মোছে। ভাল ছাপা ছিটের গাউন প্যাটার্ন ফ্রক, পুরোনো বিবর্ণ হয়ে এখন এখানে ওখানে ছিঁড়ে গেছে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে টাকাটা আমার গায়ে ছুঁড়ে দিয়ে সে চলে যায়।

: চাইনে আপনার টাকা।

নোট নয়, ধাতুর টাকা। আমার গায়ে লেগে মেঝেভে পড়ে যায়— কিন্তু তেমন ঝন ঝন করে বাজে না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। মানসী কেন আমার পরিবারের বিপদ হয়েছে বৃঝতে পেরেছি। ধ্বংসের মুখে একটি পরিবারের উচুতে উঠবার অবলম্বন হারানোর ভয় আর নীচে নেমে যাবার আতক্ষ চিনতে কপ্ত হয় না। মানসীর বাপদাদার অনেক ক্ষমতা। তারাই আমাদের তুলতে পারে নামাতে পারে।

কিন্তু এসব চিন্তা তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে আমার কাছে চ

# ছব্দপত্ন

একটি কিশোরী মেয়ে আমাকে পারিবারিক জীবনদর্শন থেকে মুক্তি দিয়েছে।

কাগজ নেই। সাদা ভাল কাগজ। ডায়েরীর পাতা বড় ছোট, তাতে কবিতা লিখতে ইচ্ছা হয় না। দেয়াল থেকে ইংরেজী বাংলা দেয়ালপঞ্জীটা নামিয়ে উল্টে নিয়ে লিখতে সুক্র করি—

চাতকের প্রাণ গেছে
মেঘের আশ্বাস ধ্বনি শুনে!
চাতকিনী কিশোরী রাধার
প্রাণটুকু শুধু ছিল প্রেমের খেলায়—
বজ্রদগ্ধ প্রেমিকের মরণ চীৎকারে
চাতকের প্রাণটুকু গেছে।
ওই মরে পড়ে আছে বিবর্ণ বিশীর্ণ হুর্বাঢাকা,
তৃষার্ত মাটিতে।
কিশোরী মেয়ের মত
এতটুকু পাখী তার কতটুকু প্রাণ!
দিয়ে গেছে অভিশাপ বজ্রের সমান!

বৌদি এসে বলেন, ঠাকুরপো, নাবে না খাবে না আজ ? তোমাকে একটা কথা বলতাম, কিন্তু ভরসা হচ্ছে না দি দেড়টা বেজে গেল, যদি নেয়ে খেয়ে নিতে—

: ভীষণ খিদে পেয়েছে বৌদি! দাঁড়াও, চট করে নেয়ে: আসছি। খেতে দিয়ে কথাটা বোলো?

## ছব্দপতন

কথা আর কিছু নয়, অনেক ভেবে বৌদি একটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন। তু'তিনটে বছর যদি অপেক্ষাই না করতে পারে মানসী আমার জন্ম, কতটুকু মূল্য আছে তার ভালবাসার ? একে কি ভালবাসা বলে ? এমন হান্ধা যার মতি, এমন অনিশ্চিত যার প্রেম, কেন আমি তার জন্ম সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে যাব, নিজের ভবিন্তং নষ্ট করব ?

: তুমি ক্ষতিপূরণের কথা বলছিলে। যে মেয়ের এটুকু সবুর সইবে না, তাকে হারালে কিসের ক্ষতি!

এত বেলাতেও আজ ভাত ডাল মাছ তরকারী সব গরম। খেতে আমার প্রায়ই বেলা হয়। ঢাকা ভাত ঠাণ্ডা করকরে হয়ে থাকে। আমি ভাত মাখতে মাখতে বলি, ক্ষৃতি বৈকি! সব কিছু বাড়বে কমবে বদলাবে, শুধু ভালবাসা ঠিক থাকবে মানুষের! ওটা বাজে কথা। তবে ভূমি এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! এখন বিয়ে করার ইচ্ছে আমার নেই. সুবিধাও নেই।

বৌদি যেন আকাশ থেকে পড়েন।— ওমা, তুমিই না সকালে বললে— ?

: কি বললাম ? তুমি বললে মেলামেশা কমিয়ে দিতে, আমমি বললাম তা পারব না। বিয়ের কথা তুমিই তুলেছিলে।

: 18!

গভীর অতল গহন এক রহস্তের সন্ধান যেন বৌদি

পেয়েছেন। কল্পনাতীতের মুখোমুখি হওয়ার বিশ্বয় দেখা দেয় তার মুখে। সত্যই তিনি বাক্যহারা হয়ে এক অদ্ভূত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন।

আমি কবি। সেটা জানাই ছিল এতদিন। আমি আছি আর আরুষঙ্গিক ওই একটা বাড়তি দিক আছে আমার— আছে থাক, না থাকে না থাকবে, কে তা নিয়ে মাথা ঘামায়। আমি ছিলাম একটা মানুষ, আজ পর্যস্ত কবি হয়ে উঠতে পারি নি,— কবিতা লিখেও নয়, কবিতা ছাপিয়েও নয়!

আজ এখন একমুহূর্তে বৌদি যেন টের পেয়ে গেছেন যে তাই তো, এ ছেলেটা যে সত্যই একটা কবি!

একটা মেয়েকে এ বিয়ে করবে না, মেলামেশা. চালিয়ে যাবে! শুধু তাই নয়, ডালভাত মেখে খেতে খেতে ডালভাত খাওয়ার মত অনায়াদে বিনা দ্বিধায় দেটা ঘোষণাও করে দিতে পারে!

কি বলতে গিয়ে বৌদি চুপ করে যান। প্রথম বিশ্বয়।
কেটে যাবার পর তাঁর মুখে নানা বিচিত্র ভাবের খেলা চলতে
থাকে। নিজের মনে কি কথা ভেবে বোধ হয় লজ্জাতেই
তিনি চোখ বোজেন। চোখ মেলে আমার মুখের দিকে
তাকিয়েই মুখ নামিয়ে নেন।

ত্'একদিনের মধ্যেই টের পাই আসন্ন বিপদের শকাত্র। ছশ্চিস্তার ভাবটা কেটে গেছে সকলের মুখ থেকে। সকলের

মুখ শুধু গম্ভীর, আমার সঙ্গে একটু সংযত নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।
হঠাৎ ছেলেমান্ত্র্যত্ব খনে গিয়ে আমি যেন বয়ক্ষ মানুষের
পর্যায়ে প্রমোশন পেয়েছি। সমস্ত পরিবারটি আমাকে
নীরব নিজ্ঞিয় অসমর্থন জানায়, আর কিছুই বলে না।

পর্দিন মানসী এসে সকলের পরিবর্তন লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে যায়।

বৌদির উদাস গম্ভীর ভাব মার ভাসা ভাসা কথা শুনে প্রথমে বৌদিকেই সে জিজ্ঞাসা করে, কি হয়েছে বৌদি ?

: কিছু হয় নি তো!

ভারপর মানসী প্রশ্ন করে আমাকে। আমার ঘরে এসেই প্রশ্ন করে। আমি মানস চোখে দেখতে পাই আমার, ঘরের দিকে আমবার সময় সকলে কি দৃষ্টিতে মানসীকে লক্ষ্য করেছে!

মানসীর প্রশ্নের জবাবে বলি, ব্যাপার কিছুই না— আবার মনে করলে বেশ গুরুতরও বটে। আমাদের মেলামেশা স্বাই পছন্দ করছে না।

মানদী খানিক চুপ করে থেকে বলে, কি বিঞী জগতে আমরা বাস করি!

: মোটেই না। এর চেয়ে স্থ্রী জগৎ তুমি কোথায় পাবে?

# পাঁচ

আমার এক কবি বন্ধ্ বলেন, রাজপথে হাঁটার সময় তার ননে হয় তিনি যেন মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন! আর কোনদিন কবিতা লিখতে পারবেন না। এতরকমের এত মানুষ, কত বিভিন্ন কাজ ও অকাজ, কতরকমের চিন্তাভাবনা কামনা বাসনা, কতরকমের মুখ আর চোখে কতরকমের চাউনি! কাকে বেছে নেব, কি বেছে নেব কবিতার জন্ত? এমনিই যে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়!

পথে মানুষের ভিড়ে আমিও নিজেকে হারিয়ে ফেলি,—
ভিড়ের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাই। বিচিত্র বেশ আর
বিচিত্র বয়সের পথ-চলা ব্যস্ত মানুষগুলি এক সমগ্রতার ঐক্য
জানিয়ে আমায় আপন করে নেয়। ধোপছরস্ত জামাকাপড়
পালিশ করা জ্তা পরা মানুষটার সঙ্গে অর্থ উলঙ্গ ধুলোমাখা
ফাটা পায়ের মানুষটার পার্থক্য মুছে যায় না, এক হয়ে
যায় না আশায় আনন্দে উজ্জল মুখ্থানার সঙ্গে বেদনাকাতর
উদ্বিগ্র মুখ, পাশাপাশি চলতে চলতে জীবনের ছপ্রাস্থেই
কাঁড়িয়ে থাকে স্কুলের ছেলে আর আপিসের বুড়ো কেরানী,
ধোঁয়া মিশে গেলেও এক হয়ে যায় না কাছাকাছি ছ'টি মুখের
দিসারেট আর বিড়ি। এই বৈচিত্যাকেই একস্ত্রে গেঁথে

দিয়েছে জীবনের একাভিমুখী গতি : পথে-হাঁটা মানুষ পথে ছদিকেই হাঁটে, পরস্পরের পাশ কাটিয়ে চলে যায় বিপরীত দিকে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার পথ শুধু পিছন থেকে সামনের দিকে, পাথেয় শুধু জীবনকে এগিয়ে নেবার সংগ্রাম।

জীবন পেয়ে যে সজোজাত শিশু কেঁদেছে আর মরণের ছয়ারে এসে যে বুড়ো ক্ষীণ নির্জীব ভাবে কেশেছে, তাদেরও বেঁধে রেখেছে জীবনের যে সমগ্রতা, পথ-চলা মানুষের ভিড়েও তার জীবস্ত সত্য রূপ।

যে বেশী বঞ্চিত ? আগামী জীবনে তার সঞ্জয় বেশী। যে বেশী ক্ষুধাতৃর ? তার চেয়ে কম ক্ষ্ধাতৃরের সে আগামী দিনের অন্নদাতা।

এই চলমান মানুষ সভায় জমে। একাংশই জমে— কিন্তু সমগ্রেরই তা প্রতিনিধি।

আমার কবিতা শোনার জন্ম জমে না! একেবারে না-ই বা বলি কি করে? কবিতা গান তো বাদ পড়েনা অতি কড়া মেজাজের রাজনৈতিক সভাতেও।

সুময় বলেন, অনেক লোক হয়েছে কিন্তু!

মানসী বলে, ভাতো হবেই। ভাতকাপড়ের দাবীর সভাতে লোক হবে না ?

স্থময় আমার দিকে চেয়ে হেসে বলেন, তুমি বৃঝি ডাই ভাতকাপড়ের দাবীর কবিতা লিখছ ? সহজে পপুলার হরে ?

আমিও হেমে বলি, ভাত-কাপড়ের কবিতা লিখে কবি ক পপুলার হয় ? ভাতকাপড় যারা চায় তাদের প্রাণের হবিতা লিখতে হয় !

মানসী বলে, এই রে, লাগলো বৃঝি ছুই কবিতে!

মানসীর কথায় স্থময়ের মুখে একটু হাসিই কোটে।
নিসীর বাড়ীতে 'একদিন আমার একটি সরল প্রশ্নে তার
খে লাল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে ছিল আলাদা কথা।
মামি মস্ত বিজ্ঞের মতো জানতে চেয়েছিলাম, আবৃত্তি
দরার যোগ্য কবিতা তার লেখা আছে কিনা। পাঁচজনের
াামনে— বিশেষ করে মানসীর সামনে— এরকম প্রশ্নে
থকজন নামকরা কবির অপমান বোধ হওয়া আশ্চর্য কি?

কিন্তু আজু মানসী তামাসা করেছে আমাকেও একজন 
চবি করে দিয়ে— তার সমান পর্যায়ে তুলে! লাগলোঁ বৃঝি

ই কবিতে— ছই কবি। অর্থাৎ কবি আমরা ছ'জনেই।
কাথায় স্থময় আর কোথায় নব— একজনের নাম শিক্ষিত

চান্থৰ স্বাই জানে, সাময়িক পত্রে নিয়মমতো কবিতা বেরোয়

এবং যথানিয়মে ইতিমধ্যেই তার ছ'খানা কাব্যসংকলন

প্রকাশিত হয়েছে,— আরেকজন জনসভায় বক্তার মতো

মাবৃত্তি দিয়ে আসর মাতিয়ে কবি হতে চায় এবং সে

হলেমান্থৰ কলেজের ছাত্র মাত্র!

এটা হাস্তকর উপমা।

সুময় ভাই সদয় ভাবেই হাসে। কবি বলে মানসী

অপোগগু আমার পিঠ যদি হু' একবার চাপড়াতে চাং সেটাই তো প্রমাণ যে তার তুলনায় আমি অপোগগু।

কিন্ত হুঃখের বিষয় এই সভাতেই মুছে যায় স্থময়ের মুখের হাসি।

পাশাপাশি আমরা বসেছি। তাকে বাদ দিয়ে আমার বলা হয় সভায় কবিতা শোনাতে। একবার নয় ছ'বার। এ সম্মান আমার কবিতার প্রাপ্য খুব সামাক্তই, আমি জানি মূল্য পেয়েছে আমার আরতি করার ক্ষমতা।

নতুন কবিকে সহজে কি কেউ মূল্য দেয়! না দেয় ভালই করে। নতুবা আজও কি কবির এত মূল্য থাকত জগতে!

কবি হওয়া সহজ নয়।

রাতের পর রাত জেগে অনেক পরীক্ষায় প্রথম হয়ে জীবনের অনেক মালমশলা জালিয়ে যাঁরা বিদ্বান নাম কিনে অর্থবান হয় আজও জগতে কবি তাঁদের চেয়ে বড় হয়ে আছে!

জীবনপাত করে জগতে যারা কোটি কোটি টাকায়
ছিনিমিনি থেলার ক্ষমতাযুক্ত ব্যবসায়ী হয়েছে, কবি আজ
জগতে তাদের মাননীয় হয়ে আছে।

মানুষ কি সস্তায় কবি হয় ?

কত অজানা অচেনা কবি কাব্য সাধনায় প্রাণ দিয়েছে, কাব্য-রসিক কি সে হিসাব রাখে? কবিতা লিখতে চেয়ে মরে গিয়ে কয়েকজন কবি স্মরণীয় হয়েছেন মানুষের। মানুষের ভাববারও সময় নেই যে এঁরা অঘটন নন, অবতার নন। কাব্য সৃষ্টি করতে চেয়ে শত শত কবি যে প্রাণ দিয়েছে— এঁরা সেই সাধনারই প্রতীক। মাইকেল অকালে মরেছেন। আমি জানি কত শত অজানা কবির মরণ-পণ সাধনার তিনি সাফল্য সার্থকতার প্রতীক!

আমার কবিতা আর্ত্তির পর জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সেই সভাতে বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক যামিনী কর্মকার। তাঁর বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হয়, বিজ্ঞান ও কাব্যের, বৈজ্ঞানিক ও কবির, কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচে গিয়ে এবার বৃঝি স্বাভাবিক ব্যবধানটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে!

স্ষ্টিতে নর আর নারীর যে ব্যবধান— **আমার আর** মানসীর মধ্যে যে ব্যবধান।

পুরুষ ও নারীর সংঘাত, বিজ্ঞান ও কাব্যের সংঘাত— এটম বোমাও তো জন্মেছে এই সংঘাতেই! এই সংঘাতই এটম বোমাকে পরিণত করবে পুরুষ ও নারীর, বৈজ্ঞানিক ও কবির ম্যাটমিক এনার্জিগত অগ্রগতিতে।

অথচ সভায় আজ স্থ্ময়ের কিরকম কাঁদ' কাঁদ' মুখ! বিজ্ঞান যেন তাকেই হার মানিয়ে দিয়েছে, তার সঙ্গেই যেন বিজ্ঞানের যত কিছু ঝগড়া, যেহেতু সে কবি!

স্ত্যিই কি কবি ? কবি কি কখনো এমন ছেলেমানুৰ হয় ?

হয়তো হয়!

# ছৰ্মপতন

কত ছেলেমানুষ বৈজ্ঞানিক সস্তায় মানুষকে খুশী করতে চেয়ে নিজের সুখ খুঁজছে— নিছক নিজেব সস্তা সাধারণ সুখ, যার জন্ম কারো বৈজ্ঞানিক হওয়ার দরকার হয় না!

সভা শেষ হলে মানসী রাগ করেই আমায় বলেছিল, তোমার সঙ্গে চলা দায়।

: কেন ?

: সব ব্যাপারেই কি তোমার আসল কথা টেনে আনা চাই ?

: আমি তো শুধু হুটো কবিতা আরত্তি করেছি !

: ভূমিকা করোনি ? ভূমিকার নামে বক্তৃতা ?

: কোন কোন কবিতার একটু পরিচয় দরকার হয়।
কখন কি উপলক্ষে লেখা কিস্বা । যেমন ধর দিতীয়
কবিতাটা। চাষীর মেয়ে পেটের দায়ে ধান কলে খাটতে
এসে ধর্ষিতা হয়েছে, হাজার হাজার মন ধানের মধ্যে সে
একা কি ভাবছে, তাই হল কবিতার বিষয়। এটুকু না বলে
দিলে—

मानमीत मूथ व्यक्तकात रुख अमिहिन।

: আর বিষয় ছিল না ? কবিতা ছিল না ?

: কেন, কবিতাটা তো অশ্লীল নয়। একটি কথাতেও কারো আপত্তি হওয়া উচিত নয়।

: ভূমিকাটা না করলে আপত্তি হতো না। কবিতায় যা লিখেছ শুনিয়ে দেবে, ফুরিয়ে গেল। কোথায় কোন চাষীর

মেয়ে, তার কত বয়েস, ধান কলে কি হল— অত দিয়ে তোমার দরকার কি ?

আনি হেসে বলেছিলাম, দরকার আছে বৈকি। নইলে কবিতাটার মানে বুঝত না লোকে।

তারপর চার পাঁচদিন মানসী আমার সঙ্গে কথা বলে নি।

কবিতা লিখি কেন ?

এক কথায় একভাবে না হোক, মানসী আর তৃপ্তি হু'জনেই অল্লদিন আগে পরে আমাকে এই প্রশ্ন করেছে।

একজন খুব গুরুত্ব দিয়ে, সারেকজন হালা তামাসার স্থারে। ত্রজনকেই আমি পাল্টা প্রশ্ন করেছি: লোকে কবিতা পড়েকেন ?

প্রশ্ন করে জবাব এড়িয়ে গিয়েছি, কারণ আমি সত্যই জানি না কেন আমি কবিতা লিখি— কবি কেন কবিতা লেখে! আর্টের মানে নিয়ে অনেক বই পড়েছি, তর্ক-সভায় হাজির থেকেছি, নিজে তর্কও করেছি। জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠেছে অনেক থিয়োরি আর থিয়োরির হরেক রকম ব্যাখ্যার খিচুড়ি— স্বস্তি যেন তাতেই। যাক্গে, এ প্রশ্নের আর মীমাংসা নেই! ধাঁধায় পাক খাওয়াই এর মীমাংসা!

আশ্বর্ষ এই, এরা ছু'জন চেপে ধরার আগে আমার খেয়ালও হয় নি যে আমি নিজেও তো কবিতা লিখি, একবার নিজের কথাটা ভেবে দেখি না কেন, আমি কবিতা লিখি কেন— কি আমার দরকার পড়ল কবিতা লেখায় ৷ এতসক

থিয়োরিতে আমি পণ্ডিত— নিজের বেলায় পাণ্ডিত্য খাটিয়ে একবার পরথ করে দেখলে দোষ কি! পরের মুখে ঝাল খেয়ে থিয়েই কি দিন যাবে ?

কবিতা লেখা বড় কষ্ট। বিনা কণ্টে একটা কবিতা তো আজ পর্যস্ত লিখতে পারলাম না! লিখি আর কাটি, কাটি আর লিখি, একখানা কাগজ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে আরেকটি কাগজে নতুন করে আরম্ভ করি। যদি বা কখনো একটা কবিতা তরতর করে লিখে গেলাম— মনে হল, এতদিনে দত্যি সত্যি খাঁটি অকুপ্রেরণার বশে খাঁটি একটা কবিতা লিখে বসেছি, এর কমা সেমিকোলনও বদলাবার দরকার নেই। সেই কবিতা ছিঁড়ে ফেলে দিলাম পরদিন— আবার নতুন করে লিখতে হবে।

ইনস্পিরেশন ভবে কাকে বলে ?

আমি কি আসলে তবে কবি নই ? ঘষেমেজে গায়ের জোরে নেহাৎ চর্চা করছি মাত্র ? কবিতা লিখে নাম করার আসল ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছি : একটা কবিতা লিখে সেটা। চেষ্টা করে প্রকাশ করার মধ্যে অকবিত্ব কিছুই নেই। ওখানে শুধু ছেলেমানুষি আর বাস্তববৃদ্ধির টানাপোড়েন।

কিন্তু সভ্যই আমি কবি কিনা সে প্রশ্নের জবাব কে দেবে ?

নাম কিছু হয়েছে বটে। লোকে কবি বলেই খানিকটা গণ্য করছে সভ্য। কিন্তু চেষ্টা করে এটুকু ফাঁকি দিতে কি মান্নুষ পারে না ? আসলে স্বাভাবিকভাবে বে বা নর ফে ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায় দিয়ে খানিকটা ভাই হতে পারে বৈকি! ইচ্ছা আর চেষ্টায় সবই খানিকটা সম্ভব হয়।

থাতে অরুচি জন্ম। কাজে আলস্ত আসে। রাত্রে ঘৃ আসেনা। কত যে অপরাধ করেছি এই সন্ত সাবালকঃ পাওয়া জীবনে তার যেন হিসাবে হয় না এমনিভাবে দিবারাত্রি ছটফট করি। কারো কাছে কিছু বলারও নেই করারও নেই।

বৌদি চমকে গেছেন টের পাচ্ছিলাম। একদিন রাছ প্রায় এগারোটার সময় দেহের বিদ্যোহ আর অস্থিরত অসহা মনে হওয়ায় ভাবলাম, আর কেন, এবার আত্মমর্পন করা যাক। পুঁটুলি খুঁজে পেতে একটা দশটাকার নোট আর ধাতুর টাকা পেলাম সাতটা। এতে কি হবে বস্তিতে দেশী কোন নেশায় আত্মহারা হয়ে রাভটা কাটানে যাবে ?

কবির আত্মসমর্পণ মানেই সাময়িক ভাবে সংঘাত এড়িং যাবার জন্ম সাময়িক পরাজয় মানা। জীবন সংঘাতময়, মহান সৃষ্টির প্রেরণার সঙ্গে অনেক বিরোধী ভাবের সংঘাত কবিং লাভেরই একটা অনিবার্য প্রক্রিয়া। এ সমস্তই আমি জানি অসামঞ্জন্মকে আয়ত্ত করে এই প্রক্রিয়া থেকেই বেরিয়ে আসবে নতুন সৃষ্টি। কিন্তু সহা যে হয় না ? যাঁতা কলে ক্রমাগত পিষে যাওয়ার মতো, বোমাটির বিদীর্ণ হবার মুহুর্ত

দিবারাত্রিতে পরিণত হওয়ার মতো আমার অবস্থা। অপচয় অনাস্ষ্টির মধ্যে এই চাপ নষ্ট করে দিয়ে আমি মুক্তি চাই।

আত্মহত্যা করার চেয়ে এ তো অনেক ভালো। বৌদি পথ আটকাল।

: না। সারাদিন খাওনি— সারাদিন ঘরে বসে পাগলের মত করেছ। এখন স্লামি তোমায় বাইরে যেতে দেব না।

: পথ ছাড়। আমি কিন্তু যা খুশী করতে পারি এখন।

য়া খুদী কর, পথ ছাড়ব না। একঘন্টা পরে যেও, যদি অবশ্য ঘুমিয়ে না পড়।

: ঘুম পাড়িয়ে দেবে ?

: দেব।

: ভেবে চিন্তে বলছ ? আমি কোন অবস্থায় আছি জেনে বলছ ?

: বলছি বৈকি। তুমি এখন উন্মাদ। নইলে এভ রাতে টাকা নিয়ে নিজেকে ধ্বংস করতে যাচ্ছ ?

: উন্মাদের কিন্তু বিচার বিবেচনা কাণ্ডজ্ঞান কিছুই থাকে না।

: কি করা যাবে ? আমি তোমার জালা জুড়িয়ে দিতে পারি, তোমায় বাঁচাতে পারি। চেষ্টা না করে তোমায় কি করে যেতে দেব ?

আমি কড়া স্থারে বলি, ছি! মায়া কর বলে কি বিচার বিবেচনাও বিসর্জন দিতে হবে ? : আমার বিবেচনা ঠিক আছে। তুমি এখন বুঝবে না।
আমি অপলক চোখে চেয়ে থাকি। বাঘের কাছে কাঁচা
মাংস নিয়ে যাওয়ার মতো এই রূপ যৌবন নিয়ে এখন
আমাকে শাস্ত করতে চাওয়ার হুঃসাহস কোথা থেকে
আসে ? আশা তো শুধু এইটুকু যে আমিই কিছুতে
অমানুষ হতে পারব না। আমি যে এখন অহ্য সময়ের
সেই মানুষ নই, অমানুষক উন্মাদনার এই স্তরে আমার
কাছে এখন সমাজ সংসার নিয়ন নীতি শুধু তুচ্ছই নয়
একেবারে অর্থহীন, এটা নিশ্চয় ভালে। করে বোঝে নি।
নইলে ওই আশাটুকু সম্বল করে শেষরক্ষার ভরসা করত না।

এগিয়ে এসে একটা কাণ্ড করে অন্তুত। আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরে কেঁদে ফেলে।

: তোমায় আমি কিছুতেই যেতে দেব না। প্রথমে মায়ের মত চেষ্টা করে দেখি। যদি না পারি তখন দেখা যাবে।

প্রথমে মায়ের মত চেষ্টা— মা!

জোর করে মাথা তুলে বলি, দম আটকে মরে যাব: বৌদি। দোহাই ভোমার।

বৌদি চোখ মুছতে মুছতে বলে, একদিন একটু আদর করতে চাইছি, এটুকুও দেবে না ? তোমার কত সেবা করেছি, তারও কি একটু দাম নেই ? আজ বাইরে গেলে। জীবনে আর তোমায় আপন ভাবতে পারব না। মায়া

মমতা সব শুকিয়ে যাবে। সারাটা রাত পড়ে আছে, পরেই নয় বেরিয়ে যেও।

: चानत मय ना त्वोनि। शाँरिकल कत्रत्व मत्न इय ।

: আজ ফেল করবে না। একদিন পরীক্ষা করেই ছাখো না কি হয়, ওষুধ খাওয়ার মতো আদরটা মেনে নাও ? পালিও না কিন্তু, খাবার আনছি। নিজের হাতে তোমায় খাইয়ে দেব। আমার কোলে মাথা রেখে তুমি শোবে।

তার সে রাত্রির স্বাঞ্চীন অদরের সতাই বর্ণনা হয় না।

আমার ভিতরের আগুণ যে কামাগ্রির চিতা নয়, কবি আমি যে গীতগোবিন্দের ঐতিহেত্র জের টানতে বিসি নি, এটা বুঝাবার মত গভীর দৃষ্টি আর বোধ শক্তি সে কোথায় পেল কে জানে।

শুধু কথায় নয়, সেবায় নয়, বিনা দ্বিধায় তার তরুণ কোমল অঙ্গের নিবিড় স্নেহস্পর্শ দিয়ে বিজ্ঞোহী শিশুর নতই আমাকে সে জয় করেছিল।

সভাই স্নেহ করত। কিন্তু এই ফুর্লন্ড উদার চেতনা সে কোথায় পেয়েছিল যে স্নেহস্পর্শের সীমা কোন রীতি নীতির আইনে বেঁধে দেওয়া নেই, মায়ের কোলে স্তন পান করতে শিশুর সর্বাঙ্গে যে পুলকের সঞ্চার হয়, বালক না হলেও সেদিন তখন আমি তার ঘনিষ্ঠ স্পর্শে তেমনি আনন্দের স্বাদ পাব— আজ্ঞ অবাক হয়ে ভাবি।

সামনে বদে নয়, পাশে গা ঘেঁষে বদে বাঁ হাতে আমায়

জড়িয়ে গায়ে চেপে ধরে রেখে অন্তহাতে ভাত মেখে মুখে গেরাস তুলে সে আমায় খাইয়েছিল, ভার কোমল অঙ্কের স্পর্শে সর্বাঙ্কে আমার রোমাঞ্চ আর শিহরণ বয়ে গিয়েছিল।

মনে হয়েছিল আমার একার জগতে, বর্ষণহীন সজল নিবিড় মেঘে ঢাকা আকাশ আর শুক্ষ তপ্ত ধু ধু করা মরুভূমির জগতে হঠাৎ পেয়ে গেছি একাধারে মূর্তিমভী মা আর প্রিয়াকে।

সভ্য কথা বলি। প্রথমে মোটেই ভালো লাগে নি। কোমল হোক মধুর হোক বাঁধনে আটক পড়ার আভঙ্কে কয়েক মৃহুর্তের জন্ম প্রচণ্ড আভঙ্ক জেগেছিল।

আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে জল খেতে গেলে প্রথমে যেমন টোক গেলা যায় না, মনে হয় তৃষ্ণা আর জলের বিরোধ যেন গলা টিপে ধরেছে, তার স্নেহসিক্ত আদর নিতে প্রথমে আমার তেমনি বেধে গিয়েছিল।

ভেতরটা সত্যই যেন আমার শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, তার অনুপম স্লেহের রসে ধীরে ধীরে সরস করে আনল।

তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আমি যেন জুড়িয়ে গেলাম, শাস্ত আর সহজ হয়ে গেলাম।

আমায় ঘুম পাড়িয়ে বৌদি কখন চলে গিয়েছিল জানি না। সকালে উঠে রাভের কথাটাই ভাববার চেষ্টা করছিলাম, বৌদি চা নিয়ে এল গম্ভীর মুখে।

কত সেবাই যে তোমার চাই!

একরাত্রে জগৎ যেন আমার ওলটপালোট হয়ে গিয়েছে ৷
বিতে থেতে হেসে বললাম, নাই বা বাঁচাতে আমাকে !

: তাই নাকি! তোমার তাই মনে হবে। কিন্তু এটুকু

া করলে সংসারে আছি কেন ? গা বাঁচিয়ে পেট পুরে

থয়ে শাড়ীগয়না পরতে ? বড় বড় কথা জানি নে ঠাকুরপো,

মামাদের অনেক দোষ, অনেক সঙ্কীর্ণতা। কিন্তু সংসারটি

গড়া আমাদের কি আছে বলো ? চারদিক বাঁচিয়ে চলতে

য়ে। স্নেহ মায়ার কারবার করে বসেছি, উপায় কি!

নজের দোষে তুমি রোগ করেছ, কিন্তু তোমায় ধ্বংস হতে

দলে আমিই জলে পুড়ে মরতাম না ?

বৌদির চোথে জল দেখে কি বলব ভেবে পাই না।

বৌদি চোখ মুছে নিজেই আবার বলে, তুমি ব্যাটাছেলে, তজী ছেলে, নিজের পথ তুমি খুঁজে নেবেই। কিন্তু এই রয়সটা বড় বিশ্রী। সাদামাটা সোজা কথা খেয়াল থাকে ।। একদিকে ঝোঁক গেলে সামলাতে পারে না। মানুষ্ণরীর সর্বন্ধ নয়, কিন্তু শরীরটা ডিঙ্গিয়ে গিয়েও কিছুই । র না।

আমি আশ্রে হয়ে বৌদির কথা শুনি।

: দশ এগার বছর থেকে আমাদের এসব শিখতে হয় গকুরপো। তুমি খুব সংযমী ছেলে—

: মানসীর সঙ্গে এত মিলেও?

বৌদি শাসনের ভঙ্গিতে আফুল উচিয়ে বলে, বাহাহুর কোরো না, ওতে মোটেই বাহাহুরী নেই। তোমার এই বাহাহুরীর কথা টের পেয়েই তো ভাবনা হচ্ছিল। তোমার খালি বাইরের সংযম— আর ভেতরে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি এ কখন সয় মানুষের ?

: উন্মাদনা কি অসংযম ?

া সীমা ছাড়িয়ে গেলে অসংযম নয় ? সামঞ্জস্ত ন থাকলে অসংযম নয় ? তাই তো বলছিলাম এ বয়সে ছেলের বোকা হয় কিন্তু তোমার মত বোকা খব কম ছেলেই হয় অক্ত ছেলেরাও হয়তো এরকম আরম্ভ করে, খালি ভেতরের তাপটাকেও চড়িয়ে য়য়। কিন্তু থানিক এগিয়ে তাদের স্বভেঙ্গে পড়ে, ভেতরে বাইরে একটা সামঞ্জ্য হয়ে য়য়। কিন্তু তুমি তো আর সাধারণ ছেলে নও, তোমার সব খাপছাড়া ব্যাপার। বুদ্ধিটাও য়ে তোমার আবার ঢের বেশী চোখা। নাওয়া খাওয়া ছৢঢ়ে গেছে, একঘন্টার জ্লা ছুম হয় না, শরীরের য়য়্রণায় ছটফট করছ— তবু কি একবার খেয়াল হবে য়ে ভেতরের জ্রের জ্লা এরকম হয়েছে, আমার আর কোন রোগ নেই ?

মান মুখে জিজ্ঞাসা করি, বাইরের সংযমটা এ অবস্থার চিকিৎসা নাকি বৌদি ?

বৌদি হেসে বলে, সংযম কেন বলছ, সামঞ্জস্ত বল। অক্ত চিকিৎসাও আছে। তুমি কবি, ভাবুক মানুষ, ভাবাবেগ ভাতিয়ে তাতিয়ে অন্তর্জ র তুমি করবেই। কিন্তু সেটা সীমার
মধ্যে রেখে কর, অম্তদিকেও তাকাও। তু'একদিন না
খেলে কিছু হয় না, বরং মাঝে মাঝে উপোস দেওয়া ভালো।
কিন্তু থিদে যখন মরে যাচ্ছে— তখন থিদের প্রাণটা বাঁচাও
কাব্য রেখে ? ঘুম আসে না— ঘুমটা আনার ব্যবস্থা কর ?

: তার মানে স্বাস্থ্য ?

: স্বাস্থ্যটো কি ফেলনা ? গত সপ্তাহে কটা কবিতা তুমি লিখেছ ঠাকুরপো ?

: লিখেছি অনেকগুলি। লিখে আবার পুড়িয়ে ফেলেছি।
বৌদি জয়ের হাসি হাসে। হাসবার অধিকার সে অর্জন
করেছে বৈকি। সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে আমি যে
কথা বলি, জীবনের যে মূলনীতি প্রচার করি, আজ আমার
দরকারের সময় সেই কথাগুলি সে আমায় শুনিয়েছে।
আমার হারাণো খেই ধরিয়ে দিয়েছে আমার হাতে।

বৌদির স্নেহে আমার বিশ্বাস ছিল না। সে অবিশ্বাসও
আমার একমুখা উগ্র ভাবচর্চার ফল। জীবনের মানে যেমন
বাঁধা হয়ে গিয়েছিল অমুভূতির তন্ত্রী ছিঁড়ে যাবার চড়া
পর্দায়, একাভিমুখা প্রবল বক্তার মতো নিয়ম নীতি বিচার
বিবেচনা বজিত উদ্দাম স্নেহ ছাড়া স্নেহের মূল্যও ছিল না
আমার জগতে। কাল তার স্নেহে বিশ্বাস ফিরে পেয়েছি।
আজ ফিরে পেলাম তার সহজ বাস্তব বৃদ্ধিতে শ্রদা।

ঘরের একটি বৌ, রাঁধে বাড়ে পাঁচজনের সেবা করে আর

সঙ্কীর্ণ স্বার্থ শাণায়— সেও নিজের মত করে জানে যে যোগ-সাধনার মতই কাব্যসাধনারও নিয়মনীতি আছে, যা না মানলে মুস্কিল হয়! সেও বোঝে যে আভ্যন্তরীণ জগংটা বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়!

শুধু জানাবোঝা নয়, একজন আত্মবিস্মৃত বিপন্ন কবিকে অতি কঠিন মুহূর্তে সামলে নিয়ে ধাতস্ত করতেও পারে!

কি ভাবে যে ধীরে ধীরে জুড়ির শাস্ত হয়ে আসে
চারিদিক। এক শান্তিময় গভীর অবসাদ অন্তব করি।
ক্রেমে ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর ভাবে টের পাই আমার
সমগ্র সত্তা কোন্ অবর্ণনীয় অসহনীয় অবস্থা লাভ করেছিল—
সাধারণ অবস্থার চেতন-অনুভূতির সঙ্গে তার কেমন আকাশপাতাল তফাং।

শাস্ত স্বাভাবিক হবার আগে এটা টেরও পাই নি। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে এই অবস্থাস্তর।

মনে পড়ে, কেন কবিতা লিখি এই প্রশ্নের একটা জবাব নিজের কাছে খুঁজে পাবার জন্ম ব্যাকুল হবার পর দেহমনে একটা অন্তৃত তন্ময়তার ভাব নেমে আসছে অনুভব করে-ছিলাম। জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতা, চেনা অচেনা সমস্ত মানুষ আর বিচিত্র প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা। আমার ইচ্ছাই নিয়ন্তা সব কিছুর!

আমার আনন্দে জগৎ আনন্দময়, আমায় বেদনায় বিশ্ব-সংসার বিষণ্ণ নিঝুম। ছাতের কোণার আবর্জনার ছোট

চারাটি থেকে গাছপালা পশুপাথী মানুষ সব আমারই: রসাস্বাদে জীবন রসে থম থম করছে।

কেন কবিতা লিখি এ তার জবাব নয়। জবাব আমি এ ক'দিনে পাই নি। সাধকের সমাধি লাভের মতো এ হল কবির ক'দিন নিজের অস্তবে তলিয়ে যাবার অবস্থা।

সশ্ব্যায় ঘুমিয়ে পরদিন বেলায় ঘুম ভাঙ্গে। রসকুণ্ডে ডুব দিয়ে উঠে আসার পরেও কাল ঘুমানো পর্যস্ত একটা চটচটে অনুভূতি ছিল দেহমনে, আজ সকালে সেটাও সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

স্নান করে চা খাবার খেয়ে মানসীর কাছে যাবার কথা ভাবছি, সে নিঞ্ছেই এসে হাজির হয়। মুখে তার ছন্চিস্তার বোঝা।

আমার ভাজা ভাব দেখে দেটা খানিক কেটে যায়। কিন্তু উদ্বেগ সে বেশীক্ষণ গোপন রাখতে পারে না।

: ক'দিন তোমার কি হয়েছিল ?

: কেন বল তো ?

আমি যেন কিছুই জানি না!

মানসী ক্লিষ্ট চোখে চেয়ে থাকে। কত ছ্রভাবনা, কত শংশয়, কত প্রশ্ন যে উকি মেরে যায় তার চোখে!

খানিক পরে মৃত্ত্বরে বলে, সত্যি করে বল। নেশা করেছিলে ? ওরকম হয়ে গিয়েছিলে কেন ?

# চৰূপতন

: আগে বল কি রকম হয়ে গিয়েছিলেম, ভারপর বলছি কি হয়েছিল।

মানদী ভেবে বলে, কি জানি, বলা বড় মৃষ্কিল। কি ভাবে তাকাতে, কি ভাবে কথা কইতে, সব সময় কেমন যেন একটা—। জরবিকারের রোগী থেমন করে সেইরকম! অথচ এদিকে জ্ঞান ঠিক আছে, পাও টলছে না। কথা যা বলেছ ক'দিন, শুনে মনে হয়েছে যেন কোন মহাপুরুষের আত্মাটাত্মা ভর করেছে। আমায় অধ্যাত্মবাদ বুঝিয়ে দিলে আধঘণ্টা ধরে, এমন আর সত্যি কারো কাছে শুনি নি। জানা কথাই বললে সব কিন্তু মনে হল তোমার কাছে শোনার আগে যেন এক বর্ণও বুঝি নি। তাতে আরও ভয় হয়েছিল।

: পাগলটাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি ভেবেছিলে তো ?

নথ খুঁটতে খুঁটতে মুখ তুলে মানসী বলে, মিছে বলব না, কথাটা মনে হয়েছিল।

আমি হেসে বলি, কি হয়েছিল শুনবে ? অসাবধানে পা পিছলে আমার ভাব জগতের রসের ডোবায় তলিয়ে গিয়েছিলাম।

মানসী জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। বৃঝিয়ে বলার পরেও তার সে দৃষ্টি ঘোচে না।

: এরকম তো প্রায়ই হবে তোমার ? নইলে কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে হবে। আমি জানি, একটি ছেলেকে দেখেছিলাম, কীর্তন করতে করতে দশা লাগত। প্রথমে

### চন্দপতন

অনেকদিন পরে পরে লাগত, শেষে এমন হল, কীর্তনেরও দরকার হত না। হু'দিন ঠিক থাকে, হু'দিন ঘন ঘন দশা লাগে।

তাকে অভয় দিয়ে বলি, কবির কি ওরকম দশা সহজে

হয় ? এ একটা অঘটন ঘটে গেল। অনেকদিন থেকে

অনেকগুলি যোগাযোগ ঘটছিল। আসল ব্যাপারটা শুনবে ?

আমার নিজেরই ভাব আবেগ চিন্তা অনুভৃতি সব কিছু দিয়ে

নিজেকে জানবার জন্ম একটা উন্মাদনা স্থাষ্টি করে দিন দিন

সেটা বাড়িয়ে চলেছিলাম। সব কিছু উঠে আসছিল ঐ স্তরে।

তোমার হাসিটা ভালো লাগে, সেখান থেকে চলে এসেছিলাম

বিশ্বের হাসিকাল্লার মানে দিয়ে আমাকে ব্রবার ব্যাকুলতায়।

আমাকে মানে নিজেকে সেটা ব্রুতে পেরেছ নিশ্চয় ? একি

আর বার বার মালুষের জীবনে ঘটে ? ব্যাপারটা তো ব্রেধ

গিয়েছি।

মানসী খানিক চুপ করে থেকে বলে, দাদা যেবার প্রথম
নদ খেল— পরদিন ঠিক এই কথা বলে সকলকে ভরসা
দিয়েছিল। খেলে কেমন লাগে জানবার কোভূহল ছিল—
জেনে গিয়েছি। আবার খেতে যাব কেন ? আজকাল
রোজ খায়।

: ওটা নেশা।

: এটা १

: কবিতা লেখাকে তুমি মদের নেশার সঙ্গে তুলনা করছ!

মানসীর কাছে কথাটা হেসে উড়িয়ে দিই কিন্তু সেইদিন গভীর রাত্রে চারিদিক যখন স্তব্ধ হয়ে এসেছে, সহরের ছাড়া ছাড়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দগুলি পেয়েছে এক রহস্তের ইঙ্গিত, তারাভরা আকাশে ছড়িয়ে গেছে সেই রহস্তময়তারই নিঃশব্দ আহ্বান, আশেপাশে চারিদিকে ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানুষগুলির কথা ভেবে এক গভীর ব্যাকুলতা জাগে আরেকবার সেইখানে ফিরে যেতে। কি আশ্চর্য আর অন্তুত ছিল ওই কয়েকটা দিন! এই এক মাটির পৃথিবীতে একই পরিবেশে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে সাধারণ চল্তি অস্তিত্বের মধ্যে কি অপরূপ রহস্তময় রোমাঞ্চকর জগতে চলে গিয়েছিলাম!

ইচ্ছা করলে আবার যেতে পারি! আজ না হোক কাল না হোক ইচ্ছা করলে তু'দিন বাদে আবার আমি পৌছতে পারি অপাধিব সেই ভাবাবেশের জগতে, ক'টা দিন আত্মহার। হয়ে কাটিয়ে দিতে পারি আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থায়।

নিশ্বাস ফেলে সিগারেট ধরাই। হে বাংলার কিশোর ভরুণ কবি, কি মায়াসঙ্কুল মারীসঙ্কুল বিপজ্জনক কঠিন ভোমার পথ ?

# সাত

এই মাটির জীবনকে আমি ভালবাসি। মান্থবের সংগ্রামী
নীবনের মর্মবাণীকে ভাষা দিতেই আমার কবি হওয়ার সাধ।
এই সহরের পাকা দালান থেকে বস্তির খোলার ঘর
থকে গ্রামের ওই খড়ের ঘরের অগণিত মান্থ্য আমার
থ চেয়ে আছে, উৎকর্ণ হয়ে আছে ছন্দে ও স্থরে আমার
নাহ্বান শোনার জন্ম। এ মিথ্যা কথা নয়, অলীক কল্পনা
য়ে। দেহের প্রতিটি অণু পরমাণু দিয়ে আমি লক্ষ কোটি
ান্থবের এই অসীম ধৈর্যের প্রভীক্ষা অন্থত্ব করি।

আমায় তারা জানে না, চেনে না।

কিন্তু আমি তো তাদের অবিচল দৃঢ় আহ্বান শুনি। কে ইমি আসছ নবাগত কবি, ভাষা দাও, ভাষা দাও! আমরা ভামারি পথ চেয়ে মৃক হয়ে আছি। হে আমাদের কবি, ই আমাদের নবজনোর নবজীবনের নববসস্তের মুধর প্রতীক, আমরা তোমায় বরণ করার জন্ম প্রস্তুত হয়ে আছি, ইমি প্রস্তুত হয়ে এস!

কী রোমাঞ্চকর প্রাণান্তকর এই কবি হবার প্রস্তুতি! গামাতে যেন আর আমি নেই। বহত্তর জীবনের টানে গামি যেন সব হারিয়ে ফেলতে বসেছি কিন্তু খুণীর টানে

# ছৰূপতন

শিকজ্ঞালি উঠছে না, একটি একটি করে খুঁড়ে তুলে ফেলতে হচ্ছে শিকড়!

এ যে কি কট্টকর প্রাক্রিয়া, যে কবি হয় নি সে কি বুঝাবে ?

মানসী বলে, সভ্যি, সে কি বুঝবে ? আমি কবি নই, আমিও বুঝি না।

আমি মানসীর হাত চেপে ধরি।— বড় একা লাগছে। এসো না একসাথে থাকি ?

তা, আমি কবি মানুষ। প্রস্তাবটা এরকম আচমকা এই ধরণের কোন একরকম ভাবে একদিন আসবে মানসীব এটা জানাই ছিল। কিন্তু আমি এমন শিশুর মতো একা খাকত্তে ভয় করে বলে তাকে সাথে থাকার আবেদন জানাব, এটা বোধ হয় সে কল্পনাও করে নি। বয়স কম হোক, কবি হই, মানুষ্টা আমি বেশ একটু জবরদস্ত। মানসীকে কত বিষয়ে অভয় দিয়েছি ঠিক ঠিকানা নেই।

: এখনি ? তুমি কিছু একটা করার আগেই ? বৌদি উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় হেসে ফেলত !

: ঘরসংসার পাতছি না। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। শুধু—

মানসী মুচকে হাসে।

: স্বাইকে বলবে তো এ কথাটা ? আমরা যেমন আহি ভেমনি পাকব, শুধু— ? : সবাইকে বলার দরকার !

: অস্ততঃ তোমার আমার বাড়ীর লোককে তো বলভে হবে ? আমাদের মতলব কি না জেনে তারা ছাড়বে কেন !

মানসী তেমনিভাবে মৃত্ত মৃত্তু হেসে যায়।

আমি শান্ত সুরেই বলি, তা নয়, তুমি বুঝতে পারছ না।
তুমি আমি যেমন যাতায়াত করছি তেমনি করব। তোমার
আমার মধ্যে শুধু একটা বোঝাপড়া হবে।

: ৩ঃ ! সেই বোঝাপড়া ?

মানসী ভ্রু কুঁচকে বিস্মিত চোখে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে। ধীরে ধীরে আবার তার মুখে রহস্তের হাসি কোটে।

: নাঃ, কবি হলে কি হবে, তুমি সত্যি ছেলেমান্ত্রষ !
আমার ভুল হয় নি, সত্যি এখনো তোমার মধ্যে একটা
শিশু আছে। তা বোঝাপড়া হবার আগেই তুমি যে বড়
হাত ধ্রেছ আমার ?

: হাত ধরতে পারি।

: ভ ই নাকি ! তা এত কথা বকবক না করে হাত ধরে টানাটানি করে দেখলেই তো ভোমার এই বোঝাপড়ার ব্যাপারটা চুকে যেত ! হয় আমি হাত ছাড়িয়ে নিতাম নয় ভোমার গলা জড়িয়ে ধরতাম। এ বোঝাপড়াটা লোকে ওভাবেই করে, মুখের কথায় হয় না। সংসারে সবাই জানে, তুমি এটুকু জান না ? মেয়েরা মুখে এক কথা বলে, মনে অস্তরকম ভাবে, কাজে অস্তরকম করে ?

ক্ষুণ্ণ হয়ে বলি, তুমি ব্ঝতে পারছ না। এটা ওই সন্তা বোঝাপড়া নয়। মাঝে মাঝে একা বড় কষ্ট হয়, তখন আমি তোমায় চাই। কষ্ট যে কিরকম হয় তোমায় বলে বোঝাতে পারব না। শরীর মন ছয়েরই ক্ষতি হয়। মুক্ষিল এই যে, আমার কোন অবলম্বন নেই। একা একা সামলাতে হয়। তুমি আমার অবলম্বন হবে।

মানসী অনেকক্ষণ চুপ করে থেনে না, কবিতা লেখার জ্ঞ্য এরকম হয়, না ?

: না লিখলেও হয়।

: কলম ধরে লেখো না লেখো, ব্যাপারটা ভো একই।
অনেকক্ষণ গন্তীর হয়ে থেকে মানসী বলে, আমার একটা
কথা শুনবৈ ? তু'তিন বছর তুমি কবিতা লেখা বন্ধ রাখো।
কথাটা শুনে আমার হাসি পায়।

: বন্ধ রাখতে চাইলেই কি বন্ধ রাথা যাবে ? তুমি আমায় সখের কবি ধরে নিয়েছো! আমার প্রকৃতি হল কবির, কবিত্ব আমার স্বাভাবিক ধর্ম।

: ভাই নাকি! নিজের ওপর কণ্ট্রোল নেই ?

: কি কণ্ট্রোল ? নিজের স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ করা কি কণ্ট্রোল ? গায়ের জোরে সেট। করা যায়, আমি নই হয়ে যাব, বিকৃত হয়ে যাব। ধ্বংস করে দেওয়া যায়, হু'তিন বছরের জ্বন্থ খুশীমত বন্ধ রাখা যায় না।

মানসী চেয়ে থাকে। কথাটা পরিস্থার হয় নি।

: একটা বিশেষ শক্তির বিকাশ হচ্ছে। এতো একটা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যেই এমন ঘটতে পারে যে, ফু'চার বছর কবিতা লেখার দিকে কিছুমাত্র ঝোঁক রইল না, একেবারে ভুলে রইলাম। সে হল একটা স্টেজ। কিল্ত জোর করে সেটা ঘটানো যায় না।

মানদী তবু চেয়ে থাকে।

: যেমন ধর, কাল বিকালে কলোনির ধারে তোমার বয়দী একটি মেয়েকে দেখলাম। ছেঁড়া একটা ডুরে কাপড় পরেছে, কলে কলসী ভরছে— জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। রাস্তায় গাড়ী চলছে তার খেয়াল নেই কিন্তু প্রত্যেকটি লোকের দিকে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। যেন জিজ্ঞেদ, করছে, আমি কে জানো? আমি মেয়ে নই, আমি একটা মামুষ! কাল থেকে মনের মধ্যে ঘুরছে মেয়েটির চাউনি। আজ পর্যস্ত কবিতায় কত মেয়ে বৌ জানালার ফাঁক দিয়ে, দরজার আড়াল থেকে, রেলে নৌকায় গাড়ীতে রাস্তায় পথের লোকের দিকে চোখ তুলে চেয়েছে— স্বাই তারা মেয়ে। তার বেশী দাবী তারাও করে নি। এ মেয়েটি বলছে, আমি মেয়ে নই, আমি মানুষ! ওর এই কথাটাকে ভাষা দিতে আমার মধ্যে কবিতা ভাঙ্গছে গড়ছে। একটি কবিতা বেরিয়ে আস্বেই।

: তোমার পথে দেখা ওই মেয়েটিই বুঝি জগতে প্রথম

বলেছে যে, আমিও মানুষ ? আর কোন মেয়ে আৰু পর্যন্ত মনুষ্যুত্বের দাবী তোলে নি ?

আমার সশব্দ হাসি মানসীকে রীতিমত ক্ষুদ্ধ করেছে দেখে হাসি বন্ধ করে বলি, এই ডো, এইখানেই কবির সঙ্গে তোমাদের তফাং! তোমরা চল যন্ত্রের মতো. নতুন কথা ধরতেই পার না। এটা মেয়েদের সে দাবী নয়। এ মেয়েটি বলছে না যে, মেয়েজাত বলে আমায় তুচ্ছ কোরো না, আমিও পুরুষের মতই মানুষ! এ তার নারীত্বের মনুষ্যুত্ব চাওয়া নয়। মানুষ বলেই মনুষ্যুত্ব দাবী করা। সে মেয়ে না পুরুষ সেটা বড কথা নয়, সে মানুষ। মেয়েলি সমস্তা তার আসল সমস্তা নয়, তার একেবারে গোড়ার সমস্তা। বঞ্চিতদের অধিকার নিয়ে অনেক মেয়ে লডাই করেছে. এখনো করছে। কিন্তু ওই বয়সের ওরকম একটি সাধারণ মেয়ের কাছে এই দাবী ছাড়া আর সব কিছু তুচ্ছ হয়ে যাওয়া সত্যি আশ্চর্য ব্যাপার। তোমার কাছে যা নারীত্বের মর্যাদা, মানুষের মত বাঁচার জন্ম ও মেয়েটি তা অনায়াসে চুলোয় দিতে পারে। আবার দরকার হলে সেজগু অনায়াসে গুলির সামনে বুক পেতেও দিতে পারে।

: তুমি কি করে জানলে ?

: সত্য জানা যায়।

মানসী আচমকা উঠে দাঁড়ায়।

: কালপরশু তোমার কথার জবাব দেব।

লক্ষীদের বাড়ী থেকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

বিকালে হাঁটতে হাঁটতে তাদের বাড়ী যাবার সময় পথের ধারে সেই কলোনির গায়ে সেই মেয়েটিকে দেখতে পাই। আজ দে কলসীতে জল ভরছে না। পরণের শাড়ীখানাও তার ছেঁড়া নয়, নতুন এবং দামী। একা বাসের জন্ম দাড়িয়ে আছে।

রাস্তার এ পাশে মহিমের পান বিড়ির দোকানের সামনে বেঞ্টায় পা তুলে উবু হয়ে বসে কলোনির গেঞ্জিপরা সভীশ বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলে, নব কবি যে! শোন, শোন।

কাছে গেলে বাসের জন্ম দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে, একটা হিল্লে হয়েছে মেয়েটার! একটা গান শেখাবার চাকরী পেয়েছে। মস্ত বড়ুলোকের বাড়ী।

: ভালই তো!

: ভালো বৈকি। গান না জানলেও মেয়েদের বেশ গান শেখাবার কাজ জুটে ফায়। আমাদের পোড়া কপাল আর খোলে না!

সভীশ সবে বিজি বানানোর কাজ শিখছে। এখনো একটানা বানাতে পারে না। শ'খানেক বানিয়ে বেঞ্চায় এভাবে উবু হয়ে বসে একটা বিজি ধরিয়ে হ'চার মিনিট বিশ্রাম করে নেয়।

হাঁটতে হাঁটতে সতীশের কথা ভাবি। গায়ের জালাটা

তার একার নয়, নালিশটা মেয়েটির বিরুদ্ধে নয়। বড়লোকের বাড়ী মেয়েটির কাজ জুটেছে এতো একটা রুঢ় বাস্তব সভ্যের এ-পিঠ মাত্র। এ সভ্যের ওপিঠও আছে এবং সভীশদের সেটা অজানা নয়।

যে কারণে তাদের পোড়া কপাল আর খোলে না সেই
কারণেই মেয়েটিকে এভাবে কাজ জুটিয়ে নিতে হয়!
সভীশদের যদি বিড়ি বানানো শিখতে না হত, মেয়েটিরও
এরকম কাজ জুটে যাবার সুযোগটা আঁকড়ে ধরার প্রয়োজন
হত না।

হয় তো ওই সতীশের অন্তঃপুরেই সে অন্ত বেশে হাসি মুখে অন্ত কাজ করত— তার নিজের সংসারের কাজ।

হারাণবাব্র বাড়ী পৌছে সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে অবনীর সঙ্গে মেয়েটিকে কথা বলতে দেখে বৃঝতে পারি এই বাড়ীতেই আমার পূর্বতন ছাত্রী লক্ষ্মীকে গান শেখাবার কাজ সে পেয়েছে। কাজ পেয়েছে বলেই এতটুকু পথ সে এসেছে বাসে এবং আমার চেয়ে আগে এসে পৌচেছে।

অবনীকে প্রশ্ন করি: আমায় ডেকেছেন কেন ? অবনী বলে, আমি জানি না।

অগত্যা ভেতরে একটা খবর পাঠিয়ে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করি।

শুনি মেয়েটি অবনীকে বলছে, আমার গানের বিছা সামান্ত। বাড়ীর মেয়েরা হ'দিনে টের পেয়ে গেছেন।

### চন্দপতন

অবনী বলে, টের পাক। সারেগামা শেখাতে ওস্তাদ হতে হয় না।

- : আপনার বোন মোটেই খুশী নন।
- : আমার বোন আপনাকে রাখে নি তমাল দেবী!
- : ভবে আর কথা কি!
- : নিশ্চয় ! আপনার ফাইন গলা। একটু গান শিখলে রেডিও সিনেমায় আপনার কত রোজগার হতো।

ভিতরে আমার ডাক আসে। ডাকতে আসে লক্ষ্মী স্বয়ং— এই সময়ের মধ্যেই সে আরও বেশ খানিকটা বড় হয়ে গেছে বোঝা যায়। একেই বোধ হয় বলে কলাগাছের বাড়!

আমায় দেখে লক্ষী এক গাল হাসে। ভেতরে যেতে যেতে জানিয়ে রাখে, আপনার জন্ম মন কেমন করছিল!

আমিও তার দরদের সামান্ত চাহিদা মেটাতে অকুপণের মতো বলি, আমারও থালি থালি তোমার কথা মনে পড়েছে। শুনে সকাল বেলার তাজা রোদের মতো হাসি কোটে

नक्षीत मूर्य।

রমা বলে, বস্থন। ভাল তো সব ? সকালে এলে ভালো করতেন, বাবার সঙ্গে দেখা হতো। যাকগে, আসল কথাটা আমি বললেও হবে।

- : আপনিই বলুন।
- : কোথাও কাজ করছেন ?

: ना।

: এখানে কাজ করবেন ? আপনার কাছে পড়ার জন্ত বজ্জাত হটো ওৎ পেতে আছে। আপনাকে অবশু আমাদেরও খুব পছন্দ হয়েছিল। আমি গিয়েছিলাম মামা-বাড়ী, ক'দিন হল এসেছি। এসে দেখি এ ছটো আরও গোল্লায় গেছে। মাস্টার যে আছে তাকে কেয়ারও করে না

: আমাকে করবে কি ?

লক্ষী ভাড়াভাড়ি বলে, করব ! নিশ্চয় করব। যা বলবেন শুনব।

রমা হেসে বলে, ওই দেখুন। আপনি কি দিয়ে ফে ওদের বশ করলেন! কবিদের বোধহয় কোন স্পেশাল কোয়ালিফিকেশন থাকে? ভাল কথা, আপনার কবিতার বই বেরিয়েছে?

: একটি বেরিয়েছে। আমায় একটা দেবেন ? না, কিনে নেব ?

: নিজের পয়সায় ছেপেছি, কিনে নিলেই ভাল হয় শেষ হলে আবার ছাপতে হবে তো।

সে আমায় চাকরী দিতে চায়, আমার কবিতা পড়তে তার অসীম আগ্রহ, তবু আমি বিনা মূল্যে তাকে একটি কবিতার বই উপহার দেব না— এতে তাব আঘাত লাগবে ধরেই নিয়েছিলেম। মুখ দেখে বুঝতেও পারি আঘাত সেপেয়েছে।

তাই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আঘাতটা একেবারে বাতিল করে দিয়ে সে আমাকে আশ্চর্য করে দেয়।

হেদে বলে, বুঝেছি। ঠিক কথা। কবিতা বিলি করার জিনিষও নয়, উপহার দেওয়ার জিনিষও নয়। আপনি কারুকে বই উপহার দেন নি— দেবেনও না। ঠিক ধরি নি ?

: ঠিক ধরেছেন। তবে কি না কবিতার বই বলে এ নিয়ম নয়।

: তবে ?

: রোজগার করে বইটা ছাপতে হয়েছে।

লক্ষী তমালের কাছে গলা সাধতে যায়। রমা নিজে আমাকে চা আর খাবার এনে দিয়ে লক্ষণকেও ভাগিয়ে দেয়, বলে, যা ভাগ্, থেলা করগে যা। মাস্টারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নি'।

খানিক চুপ করে থেকে বলে, আসলে আমারও মন কেমন করছিল। কবিরা লোক ভাল নয়, নানারকম মায়া জানে!

হেদে বলি, কবিরা ওসব বশীকরণের মায়া জানে না, মায়া মমতাকে মানতে জানে। সবাই বলছে, টাকাই সব, টাকা দিয়েই সব কেনা যায়— শুধু কবি বলছে, না, টাকার চেয়ে প্রাণটা বড়। অস্তেরাও স্থযোগ স্থবিধামত একথা বলে কিন্তু দায়ে ঠেকলেই উল্টো গায়। কবির ওই এক কথা। মরে গেলেও এ বিশাস সে ছাড়বে না। কবি ভালবাসাকে বড়

করে, মানুষও তাই কবিকে ভালবাদে। আর কোন ম্যাজিক জানা নেই কবির।

: এটা কি সোজা ম্যাজিক হল ? চারিদিকে হীনতা, স্বার্থপরতা, মানুষের বিশ্বাস গুঁড়িয়ে যায় না ? তার মধ্যে স্বেহ মায়া এ সবের পক্ষ নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ানো কি সহজ কাজ ! কবিরা না থাকলে আমরা কবে ভূলে বসে থাকতাম যে ভালবাসাটাসাও আছে মানুষের জীবনে, শুধুই স্বার্থের হিসাব আর পয়সার লেনদেন নয়।

একটু থেমে রমা বলে, কোন কোন আধুনিক কবি নাকি প্রেম ভালবাসা এসব উড়িয়ে দিচ্ছেন ? বলছেন বাস্তবটাই সত্য ?

রমার প্রশ্ন আমায় আশ্চর্য করে দেয়। সে যে এদিক দিয়েও ভাবে এটা কল্পনাও করি নি।

: কোন কোন কবি তাই মনে করে। ছঃখ দারিজ্য ব্যর্থতা নোংরামি এসব দিয়ে প্রেম ভালবাসাকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা তো চলেছে বড় ক্ষেলে— ফাঁকির কারবারটাই সংসারে বেশী। এই অবস্থাটাকেই তারা বাস্তব ভেবে বসে। প্রেম ভালবাসাটাও যে মামুষের জীবনে বাস্তব এটা ভূলে যায়। প্রেম বলতে ধরে নের ফাঁকা মিথ্যা রোমান্স।

: शूव इर्लंड वरल त्वांध रुग्न। कर्षे मासूरवत कीवरन व्यात्-

: প্রেম ? জীবনে আসল বাস্তব প্রেমের ছড়াছড়ি।

#### ছৰ্পতন

হর্লভ ওই মিখ্যা রোমান্সটা— হর্লভ কেন, অসম্ভব। জগতে কারো জীবনে ওটা সভ্য হয়ে ওঠে নি। ব্যপারটা কি জানেন? ভাবাবেপ চরমে উঠতে পারে, মাক্র্মকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে দিতে পারে, পাগল করে দিতে পারে। কিন্তু এটা হল মান্ত্র্বের নিজের ভেতরের ব্যাপার— যার ভেতরে ঘটছে শুধু ভারই ব্যাপার। প্রেম এ স্তরে উঠতে পারে, হ'জন মান্ত্র্ব পাগল হতে পারে পরস্পরের জন্ম। কিন্তু ভাববাদী মান্ত্র্য তাতেই সম্ভন্ত নয়। বাস্তব উন্মাদনা নয়, তার রোমান্স চাই— মান্ত্রের রক্তমাংসের দেহ নেই ধরে নিলে ওই উন্মাদনা যে পদার্থ হবে, সেই জিনিষ্টি চাই।

: কে জানে, এসব ৰুঝিনে অত!

দিন ছই ভাববার সময় চেয়ে নিয়ে বিদায় গ্রহণ করি।
মান্থবের সভ্যতা আজ দেউলিয়া হয়ে যেতে বসে নি, এক
বিরাট রূপান্তরের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে: সাধারণ মধ্যবিত্তর
জীবনের সমস্তা তারই প্রতীক। ভাব চিন্তা, আদর্শ, মহন্ব,
প্রেম, হাসি আনন্দের পুরাণো খোলসটা খসে যেতে দেখে
হর্ভাবনার সীমা নেই যে, জীবনটাই বুঝি দেউলিয়া হতে
বসেছে।

লক্ষী আর লক্ষণকে পড়াবার কাজটা নেব কি না ভেবে ঠিক করার জন্ম আমি হু'দিন সময় নিয়েছি, মানসীও হু'দিন

সময় নিয়েছে আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করার জন্য। না ভেবে ঝোঁকের মাথায় কিছু করার সাধ্য আমাদের নেই— প্রাণ যা প্রাণপণে চায়, সেটাও নয়!

লাখপতি হারাণের বাড়ী আরামের চাকরী, মাদ গেলে নগদ একশ' টাকা, প্রতিদিন চা আর ক্ষীর ছানা খাঁটি ঘিয়ের খাবার, মাসে কয়েকদিন কয়েকটা উপলক্ষে তুপুর বা রাত্রের রাজসিক ভোজন— আরও যে কত আদর আপ্যায়ন তার হিসেব দেওয়া দায়। রমা আহরে মেয়ে হারাণের, সে আমাকে চাকরীতে নিতে ব্যাক্ল। সাংসারিক খাতে হাজার হুই আড়াই বাঁধা ধরা খরচের সম্পূর্ণ কণ্ট্রোল তার। কলেজের পড়াশোনা বজায় রেখে এ কাজটা করার জন্ম কিছুমাত্র চিস্তারও দরকার নেই— শুধু অবসরট্রকু দিয়েই কাজটা করা যায়, তাও সম্পূর্ণটা নয়, আংশিক দিলেই চলে। আমারও খেলাধুলা সিনেমা-দেখা আরাম বিলাস আড়ো দেওয়া ব্যহত করতে চায় না রমা— শুধু যে সময়ট্রক্ আমার জীবনে বাহুল্য সেই সময়ট্রকু আমার আশাতীত মূল্য দিয়ে কিনতে চায়।

তবু আমি চাকরীটা নেব কি না ভাববার জন্ম সময় চেয়ে নিই হু'দিনের।

মানসীর কাছেও আমি কিছুই চাই নি। তার জীবনের এতটুকু এদিক ওদিক না করে চেয়েছি একটু স্নেহ— চির-দিনের জন্ম তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সর্তে।

তবু মানসীও হ'দিন সময় নিয়েছে ভেবে দেখবার।
মধ্যবিত্তের জীবনে সব ব্যাপারেই যেন আজ এই দ্বিধা
গার সংশয়।

কবিতায় পর্যন্ত !

কবির প্রাণটা পর্যস্ত যেন তার নিজের কবিতায় সংক্রামিত বোর প্রয়োজন বিবেচনা করে দেখতে সময় চেয়ে নেয়,— ভবেচিস্তে হিসাব করে না দেখে কবিতা পর্যস্ত লেখা চলে না আজ!

লেখার পরেও পুনরায় বিবেচনা করার দরকার হয়।

এসপ্লেনেডে সিনেমাটার সামনে ফুটপাতে এই দ্বিধা নিয়ে গাড়িয়ে পড়েছিলাম। এদিকে সিনেমা হোটেল সাজানো দোকান পেশাদার পোষাকে সহরের সেরা রূপ, ওদিকে বিরাট গড়ের মাঠ, মিথ্যা কলক্ষের প্রতীক মন্থমেন্টের নীচে হাজার ত্রিশেক জনসমাবেশ।

সমাবেশ আজ সব দিক দিয়ে মানুষের যে অসহ অবস্থা ভার প্রতিকার চায়।

ওই সভায় আবৃত্তি করার জন্মই নতুন একটি কবিতা লিখে এনেছিলাম— প্রতিকার চাই। যাচ্ছিলাম সভার দিকেই। জনসমাবেশের দিকে চোখ পড়ায় এখানে হঠাং থেমে গেছি। হঠাং দ্বিধা জেগেছে— কবিতাটা কি ঠিক হয়েছে? সভায়

# ছম্পতন

পড়া কি উচিত হবে ? প্রতিকারের দাবী ভিক্ষা চাওয়া হ ওঠে নি তো আমার কবিতায় ?

এ খটকা না মিটিয়ে, আবার ভালো করে বিবেচনা কা না দেখে, কবিভাটা ভো পড়া চলে না!

স্থ্যময়ের সঙ্গে মানসীকে সিনেমায় চুকতে দেখে আশ্চ হই না। তাকেও ভেবে দেখতে হবে বৈ কি— ভেবে দেখা জন্মই সে সময় নিয়েছে।

আমার দিকে চেয়ে মানসী একটু হাসে। সে হাসি মানে: ভয় নেই। এ কিছু নয়।

নিখিল চানাচুরের প্যাকেটটা প্রায় আমার মুখের ওপ তুলে ধরে বলে, নিন্ না, নিন্ না, ঘরে তৈরী ভালো জিনিষ!

পরক্ষণে আমায় চিনতে পেরে বলে, ওঃ, আপনি! আমি একটু হাসি। নিখিল তবে এই চাকরি করে! নিখিল বলে, কি চাকরি করি জেনে গেলেন তা হলে!

: (मार्यत किছू (नरे। अत्नरकरे कद्राष्ट्र।

: দেখুন, চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবেই। রোজ সারা দিন ফিরি করছি, চেনা লোকের নজর এড়ানো যায় না বাড়ীতে কথাটা ফাঁস করবেন না, এইটুকু দাবী কিন্তু জানিয়ে রাখছি। আপিসে কাজ করি, না চানাচুব ফিরি করি, আপনার তো কিছু আসে যায় না তাতে! বাড়ীতে যদি খবরটা জানান, রাস্তায় আপনার মাথা ফাটিয়ে জেলে যাব। বুঝলেন!

: আপনাকে তো চিনতে পারছি না ?

: থ্যাঙ্কস্! ধস্মবাদ! জয় হিন্দ!

পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে নিখিল শাস্ত সংযত দৃঢ়স্বরে থিচারীদের বলে, চানাচুর কিন্তুন, চানাচুর। শিক্ষিত জিলোকের ঘরে তৈরী চানাচুর— হস্ত দ্বারা পৃষ্ট নয়। দিক্ষিত লোকের সায়েন্টিফিক চানাচুর কিন্তুন— উদ্বাস্তুকে গাহায্য করুন। ঘরে তৈরী খাঁটি আসল চানাচুর!

কালীঘাটগামী বাসের জানালা থেকে আলেয়া তার দিকে।
লকহীন চোখে চেয়ে আছে দেখতে পাই। এখানে স্ট্যাণ্ড
নই, গাড়ীতে রাস্তা বন্ধ বলে বাসটাকে দাঁড়াতে হয়েছে।
রাজ সারাদিন রাস্তায় চানাচুর ফিরি করলে শেষপর্যস্ত
নাপন-জনের চোখ সত্যই এড়ানো যায় না!

মলয়া নিখিলকে দেখে উত্তেজিত হয়ে কি বলতে যাঁচ্ছিল,
নালেয়া তার মুখে হাত চাপা দেয়।

বাস ছেড়ে দিলে আমার সঙ্গে আলেয়ার চোখোচোখি য়। সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। নিখিল চানাচুর ফিরি করে লে, ওদের দিকে তার নজর পড়েনি।

সভার দিকে পা বাড়াই। কবিতা না পড়ি, বক্তৃতা তো শানা যাবে আর নতুন স্থরে নতুন ভাষার গান।

ত্র'চার জন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় জমায়েতের

প্রান্তে। কথা হয় হ'চারটা। ভিতরে অস্বস্তি ও অস্থিরত বোধ করেই চলেছি। এই জমাট জনতার দিকে তফাৎ থেকে চেয়ে কবিতাটি পড়া সম্পর্কে সংশয় জাগার সঙ্গে এটা অমুভ্র করতে আরম্ভ করেছিলাম।

: সবার পিছনে যে নব'দা গ

অধীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার চেয়ে বয়সে ছোট রোগা এই কিশোর কবির আন্ত বিবর্ণ মুখ দেখলেই মনে হয় সারাদিন রোদের মধ্যে বুঝি টো টো করে রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। মুখের তাজা হাসিটা না থাকলে তাকে অসুক্ মনে হ'ত।

: মাঝে মাঝে পিছনেও থাকতে হয়। শুধু সামনে এগিয়ে থাকলে পিছন পর হয়ে যায়।

व्यभीत थूमी हरा वरल, वाः, काहेन वरल नव'ना!

আমাকে তার ভালো লাগে, আমার কথা ভালো লাগে কিন্তু আমার কবিতা তার একেবারে পছন্দ হয় না। আমার ফেকবিতাটি চারিদিক থেকে প্রশংসা পেয়েছে সে কবিতা পড়েদ প্রশী হয় নি, উদাসীনের মতো বলেছে, কি আছে এতে ?

এটা চাল নয়। তার আন্তরিকতায় আমার পরিপূ বিশ্বাস আছে। অন্ত কবির কবিতা সম্পর্কে তার সং আমার মতের অনেকবার মিল ঘটতে দেখেছি, তাই আমা কবিতা সম্পর্কে প্রায় সকলের সঙ্গে তার মতের তফাৎ আমা কাছে সতাই আশ্চর্যজনক মনে হয়। পকেট থেকে নতুন কবিতাটি বার করে তার হাতে দিয়ে বলি, ভাখো তো কেমন হয়েছে ?

ছোট কবিতা, ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই সে মন দিয়ে পড়ে। আমি অপেক্ষা করে থাকি, পড়া শেষ হলে কখন সে ভাসা ভাসা ভাবে মস্তব্য করবে, এই হয়েছে একরকম আর কি!

কিন্তু আজ অভূত ব্যাপার ঘটে। মুখ তুলে সে আমার দিকে তাকায়, তার হু'চোখে উদ্দীপনা। বলে, বাঃ, অভূত ভালো হয়েছে কবিতাটা! কোথায় দেবেন ?

কে জানে এ কি রহস্ত। যেসব কবিতা সম্পর্কে আমার নিজের কোন সংশয় নেই এবং অনেকের কাছে যেগুলি অসাধারণ ভালো কবিতা, সে সব কবিতা পছন্দ হয় নি অধীরের। আর যে কবিতাটি নিয়ে আমার নিজেরই বিধা সংশয়ের অন্ত নেই, সেটি তার অন্তুতরকম ভালো লেগে গেল!

: এটা ভালো লাগল কেন ?

: এতে সত্যি প্রাণ আছে।

্ প্রাণ আছে ? আমার অন্ত কবিতায় প্রাণ ছিল না, এটাতে আছে ? সম্প্রতি ভাবোন্মাদনার যে গুরুতর প্রক্রিয়া ঘটে গেছে আমার মধ্যে তারপর এটি আমার প্রথম লেখা কবিতা।

সেজগুই কি প্রাণের সঞ্চার হয়েছে এই কবিভাটিতে— অধীর যাকে প্রাণ বলে ?

এবং প্রাণ আছে বলেই কি আমার এত দ্বিধা ? কবিতাটি সভায় পড়ার যোগ্য হয়েছে কিনা এই সংশয়ের পীড়ন ?

কিন্তু প্রশ্ন তো শুধু এই একটি কবিতা নিয়ে নয়।

কবি হিসাবে আমাকে তবে বদলে দিয়ে গেছে প্রক্রিয়াটা ? এবার থেকে যা লিখব অধীরের ভালো লাগবে ?

কিন্তু তার তাৎপর্য তো সাংঘাতিক! তার মানেই তো দাঁড়ায় যে অধীরের ভালো লাগলে আর দশ জনের ভালো লাগবে না: এতদিন যা ঘটেছে এবার তার উল্টোটা ঘটবে!

কবিতাটি তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে দিতে হবে। শুনতে হবে দশজনে কি বলে।

অধীর বলে, ক্লাবের একটা মিটিং আছে কাল ছু'টোয়। আসবে ? কবিভাটা শোনাবে ?

: কোথায় হবে 🤋

: স্থময়বাবুর বাড়ী।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলি, যাব।

বাড়ী থেকে বেরোবার ঘন্টাখানেক আগে ডাকে তৃপ্তির একখানা কার্ড পেয়েছিলাম। থুব সংক্ষিপ্ত চিঠি— নব, পত্র পাঠ আসবে, দরকারী কথা আছে।

চিঠি সে কদাচিৎ লেখে। অমুমান করতে কষ্ট হয় নি যে, ব্যাপার খুব সহজ নয়। ফেরার পথে দোকান থেকে ছু'টি বিশেষ ভাবে তৈরী পান কিনে তাদের বাডী গেলাম।

ভৃপ্তির বাবা বনমালী মারুষ্টা খুব শাস্ত এবং একরকম বাক্যহীন। বাজার করেন রেশন আনেন আপিস যান, বাড়ী ফিরে চুপচাপ বসে থাকেন। কথা বলতে এত অরুচি আমি খুব কম মারুষের দেখেছি।

কেমন আছেন ?— আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবে তথু একটু মাথা হেলালেন, মুখে কিছুই বললেন না।

ভৃপ্তির মা কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন— এত বয়সে আবার সস্তান হওয়ায় প্রথমে তিনি অত্যস্ত বিব্রত বোধ করছিলেন টের পেতাম, কয়েকমাসের মধ্যে সে ভাবটা সম্পূর্ণ কেটে গেছে।

বলেন, এতদিন আস নি যে নব ? বাড়ীর সব ভালো তো ? সাগর বলছিল তোমার কথা। এসে গিয়েছ ভালই হয়েছে, খবরটা তোমায় জানিয়ে রাখি। মেয়েটার বিয়ের শাকা কথা হয়ে গেছে। ওরা চাইছিল ফালগুনেই হোক, শামরা বৈশাখে দিন ফেলেছি। ধীরে সুস্থে আয়োজন করে হাজ করাই ভালো।

ছেলে থোঁজা হচ্ছিল বহুকাল থেকেই। খবরটা মপ্রত্যাশিত নয়। শেষ পর্যস্ত একটা লেগেও যায় এমনি গবেই।

: ছেলেটি কেমন ?

তৃপ্তির মা আনন্দে প্রায় গদগদ হয়ে বলেন, খাসা ছেনে পেয়েছি বাবা। আমার পিতিমের মতো মেয়ে, পয়সার অভানে কানা-খোঁড়া কার হাতে সঁপে দিতে হবে ভেবে রাতে ঘুম হতে না। তা ভগবান মুখ তুলেছেন। রাজপুজুরের মতো দেখতে কোন খুঁত নেই। চারশো টাকার চাকরীতে ঢ়কেছে, হাজার টাকার গ্রেড না কি বলে তাই হবে। এ ছেলের দিকে বি চাইবার ভরসা হতো আমাদের ? না ঠিকমত দাবীদাওয়া করে বসলে সাধ্যে কুলোত ? মেয়ে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে ছেলের…

মনের আনন্দে তৃপ্তির মা অনর্গল বকে যান। হঠা থেমে বনমালীকে বলেন, ফটোখানা দেখাও না নবকে ?

ফটো দেখে বোঝা যায় তিনি বেশী বাড়িয়ে বলেন নি সাতাশ আটাশ বছর বয়সের অত্যন্ত স্পুরুষ স্বাস্থ্যবাদ যুবকের ছবি। সেই সঙ্গে অত ভালো চাকরী,— সত্যই এট অঘটন বলতে হবে।

অবশ্য, তৃপ্তির চেহারার হিসাবটা ধরলে আর থুব বেশী অঘটন বলা যায় না। এরকম স্থলরী মেয়েও সংসারে গণ্ড গণ্ডা মেলে না। সবসময় দেখে দেখে তার রূপের হিসাবট সতাই আমাদের খেয়াল থাকে না। গরীব কেরানীর মেয়ে।

ভৃতিবে, তাই সই ! গরীব কুংসিং বুড়ো বরের জন্মও নিজেবে

সে প্রস্তুত করে রেখেছে। এরকম অসাধারণ ছেলে জুটে যাওয়ায় নিশ্চয় তারও খুশীর সীমা নেই।

রান্নাঘরে সে ভাইবোনদের ভাত দিচ্ছিল। আমায় দেখেই বলে, তোমার আসবার সময়টা বেশ!

আমি পান ত্'টি বাড়িয়ে দিই। হাতে নিয়ে সে জানালা দিয়ে পান বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

: পান খাই না।

আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তৃপ্তির এমন মেজাজ আর কখনো দেখি নি। রাগটা আমার উপর নয় এটা অবশ্য জানা কথাই, ইতিমধ্যে কোন অপরাধ করার সুযোগ আমি পাই নি। কিন্তু এ কিরকম রাগ যে, গায়ের জালায় আমার উপহার দেওয়া পান ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয় ?

রান্নাঘরের তেলে ধোঁয়ায় চিটচিটে বালবের মিটমিটে লালচে আলোয় তাকে আজ অপরূপ দেখায়। এতখানি মনোযোগ দিয়ে আমি বোধ হয় এ পর্যস্ত কোনদিন তার দিকে তাকিয়ে দেখি নি।

: দাদার ঘরে গিয়ে বোসো। আমি আসছি।

আপিস থেকে ফেরার পথে ছেলে পড়িয়ে সাগরের ফিরতে রাত সাড়ে ন'টা হবে। বোনের ভালো সম্বন্ধ স্থির হয়েছে কিন্তু বোনকে পার করেও যে তার অমানুষিক খাটুনি ক্যানো চলবে সে ভরদা ক্য। তার নিজের বৌ সন্তান-সম্ভবা। বাপের বাড়ী গেছে।

কতটুকু ভাড়া বাড়ী, গায়ে গায়ে ঘর। শুনতে পাই পাশের ঘরে তৃপ্তি মাকে বলছে, ওদের কিছু লাগলে দিও।

: ঘুম পাড়াচ্ছি, উঠব কি করে ?

: আমি তা জানি না।

: তোর হয়েছে কি বল তো 🤊

: कि হবে ? আমি ভোমাদের বামনী নই।

থমথমে মুখ নিয়ে সে ঘরে আসে। চোখের চাউনি দেখে কল্পনা করাও সম্ভব হয় না যে এই মেয়েটির প্রকৃতি স্বভাবতই অতি ধীর ও শান্ত, তুঃখবেদনা অপমানও সে চিরদিন নম্রভাবে মেনে নেয়।

বিয়ের ব্যাপারে কি কোন ফাঁকি আছে ? এমন ফাঁকি যা তৃপ্তির পক্ষে পর্যন্ত মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ? আসল কথা গোপন করে তৃপ্তির মা কি মিখ্যা বিবরণ দিয়েছেন আমাকে ?

রাগে আমার রক্তেও যেন হঠাৎ আগুন ধরে যায়। তাই যদি হয়—

: ব্যাপার কি ?

: বলছি। তুমি একবার বম্বে যেতে পারবে ?

: তেমন যদি দরকার হয় কেন পারব না ? কিন্তু কি হয়েছে খুলে বলবে তো আগে ?

তৃপ্তি মুখোমুখি বসে একটা নিশ্বাস ছাড়ে।— যভ শীগগির পার আমাকে বম্বে নিয়ে যেতে হবে। মামার কাছে

পৌছে দিয়ে আসবে। যত তাড়াতাড়ি পার সব ঠিকঠাক করে নাও—। টাকাও তোমাকে যোগাড করতে হবে।

- : আমার সঙ্গে তুমি বম্বে যাবে ? একলা ?
- : যাব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

কিসের পীড়নে এমন দিশেহার। হয়ে গেছে তৃপ্তি ? যে সন্দেহটা মনে জেগেছিল সেটা আরও দৃঢ় হয় আমার মধ্যে। ব্রুতে পারি যে, আদল কথা টেনে আনতে হবে আমাকেই, শুছিয়ে কিছু বলার ক্ষমতা এখন তৃপ্তির নেই। মনের আলোড়নটা চেপে শাস্ত থাকতে আমারও রীতিমত লড়াই করতে হয়।

বলি, তোমার মামা কি বলবেন, তোমার মা বাবা সাগরদা কি বলবেন আর লোকে কি বলবে— সে সব কথা পরে ভূলছি। হঠাৎ এভাবে বম্বেতে মামার কাছে পালাবে কেন সেটা আগে ব্ঝিয়ে বল। কারণটা যদি সেরকম হয় সভ্যি, তা হলে অবশ্য ওসব ভাবনা তৃচ্ছ করতেই হবে। বিয়ে ঠিক হয়েছে বলে ?

ভৃপ্তি নীরবে সায় দেয়।

- : ছেলে তোমার পছন্দ নয় ?
- : ना।
- : মাসীমা তাহলে বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বললেন আমাকে ? ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর, ভালো চাকরী করে— ফটো দেখলাম কার ?

## ছব্দপতন

: মা মিছে বলবেন কেন ? ফটোও ঠিক দেখেছ।

: তবে ?

তৃত্তি মুখ তৃলে সোজা আমার মুখের দিকে তাকায়।
তীব্র চাপা গলায় বলে, তবে মানে ? আমার পছন্দ হয় নি,
ব্যস্। আমার নিজের পছন্দ অপছন্দ নেই ? একজনের
ভালো চেহারা আর ভালো চাকরী থাকলেই পায়ে লুটিয়ে
পড়তে হবে ?

সেই তৃপ্তির মুখে এই কথা! যেমন তেমন একটা যার হলেই চলতো, রাজপুত্রের মতো ছেলে খুঁজে আনার পর তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন এবং এমন অসাধারণ ভালো পাত্রে তার মন উঠছে না!

: অপ্ছন্দ হলো কেন ?

: জ্বানি না। ভাবলেও আমার দম আটকে আসছে, মাথা ঘুরছে।

: এ ভাবটা হয়তো কেটে যাবে।

ভূপ্তি দৃঢ়স্বরে বলে, না, কেটে যাবে না। আমি মরে গেলেও রাজী হব না।

দিধা সংশয়ের লেশটুকু নেই তৃপ্তির। তার মেজাজ তার দিশেহারা উতলা ভাব আর সেই সঙ্গে এরকম একট চরম ও গুরুতর সিদ্ধান্ত একেবারে স্থির করে ফেলা— এর মধ্যে ফাঁকি নেই। সব ঠিক করে ফেলেছে বলে সে একেবারে কথাই আরম্ভ করেছে আমার সঙ্গে বহে মামার

#### ছৰূপতন

গছে পালিয়ে যাওয়ার! ফলাফল সবই সে মেনে নিতে প্রস্তুত।

আকাশ পাতাল ভাবি। ভেবে কুলকিনারা পাই না।

নমুভূতির এক রহস্তময় জগৎ থেকে সবে পাক দিয়ে

করে এসেছি মাটির পৃথিবীর বাস্তবতায়। আরেক রহস্তময়

লগতের সাড়া যেন অমুভব করি, চেতনার প্রাস্ত থেকে

যন হাতছানি দেয় স্বাদ না জানা আনন্দ বেদনা।

অনেক ভেবে বলি, স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও না ? তুমি তা ছেলেমানুষ নও, তোমার এরকম অনিচ্ছা দেখলে—

তৃপ্তি মুখ বাঁকায়। ভং সনার চোখে বলে, কি জানাব ? হমি কবি মানুষ, বন্ধু মানুষ, তোমায় জানালাম। মাকে াবাকে দাদাকে কি বলব ? কেনর কি জবাব দেব ?

: জবাব কিছু নেই। যুক্তি দিয়ে তর্ক করে বোঝাবার দথা বলি নি। ওঁরা ধরেই নেবেন যে তোমার মাথা বগড়ে গেছে। অনেক ঝন্ঝাট হবে, লাঞ্চনা সইতে হবে। কস্তু উপায় কি ? চুপচাপ সব সয়ে যাবে। ওদের কাছে কান কারণ দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। তুমি শুধু গোঁ। রে থাকবে, জিদ্ ছাড়বে না কিছুতেই। বিয়ে অগত্যা ভঙ্গে দিতেই হবে।

তৃপ্তি অন্তুত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

: এটাই তুমি ভালো উপায় মনে করলে ?

: তাই তো মনে হচ্ছে। কেন তোমার অমত, কি

বৃত্তাস্ত এসব না বৃঝলেও এটা যদি ওঁরা বোঝেন মঞে গেলেও তৃমি রাজী হবে না— বিয়ে ভেঙ্গে না দিয়ে উপায় কি খাকবে ?

ভৃপ্তি ঠোঁট কামড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তাকে হঠাৎ কেমন শাস্ত মনে হয়।

কি যেন ভাবতে ভাবতে বলে, তার চেয়ে তোমার সঙ্গে বম্বে পালিয়ে গেলে ভালো হ'ত না ?

হেসে বলি, এভাবে পালাবার মানে বোঝ না ?

: মানে ? আমি তো মানসীর মত বিছ্যী নই, কোখেকে মানে বুঝব ?

বলতে বলতে তৃপ্তি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বারান্দ থেকে দেঁচিয়ে বলে, চা করছি।

# আট

শ্বময়দের বাড়ী চিনভাম না। অধীর ঠিকানা দিয়েছিল।
বাড়ীটা খুঁজে বার করে দরোয়ানশোভিত গেট, ঘোড়াশোভিত আস্তাবল, মার্বেল পাথরের মূর্ভি, ফামুষ, দেয়াল
ঝাড়, অয়েলপেন্টিং ফরাস প্রভৃতির সঙ্গে বাড়ীর মামুষ,
কর্মচারী আর চাকরের পোষাক ও চালচলন মিলিয়ে প্রথমেই
মনে হলো এ বাড়ীতে এ যুগের কবি জন্মায় কি করে ? স্থময়
হয় কবি হিসাবে কাঁকি নতুবা সে তার পরিবার ও
পরিবেশের জীবস্ত শ্বতক্ষুর্ত বিপ্লব।

ঘর বাড়ী আসবাব পত্রে শুধু নয়, চালচলনেও গত
শতান্দীকে জীইয়ে রাখা হয়েছে। বৈঠকখানায় ডাকা
হয়েছে মানদীদের ক্লাবের একটি সাহিত্যের বৈঠক,
ফুল পাতা দিয়ে ঘরটি সাজানো হয়েছে যেন এ বাড়ীতে
আজ বিয়ে, ছোট ছেলেমেয়েরা চকচকে ঝকঝকে পোষাকে
যেন সং সেজেছে, সুময়ের কাকার পোষাকটাই যেন ঘোষণা
করছে যে ভজলোক মস্ত সম্ভ্রাস্ত জমিদার। তাকে নমস্কার
জানিয়ে মৃহ একটু হাসি লাভ করে আগন্তুকদের আসরে
বসতে হচ্ছে। তিনিই নাকি আজ সভাপতি।

অন্দরমহল আড়ালে এবং তফাতে। এ বাড়ীর মেয়ের।

রয়েছেন অন্দরে। সাহিত্য বাসরে নিমন্ত্রিতা মেয়ের। সরাসরি আসরে এসেই বসছেন, শুধু এ বাড়ীর সঙ্গে ত্ব'চারজন যাদের ঘনিষ্ঠতা আছে তারা অন্দর হয়ে মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে আসরে আসছেন।

আসছি, বলে মানসীও অন্দরমহলে উধাও হয়ে যায়। ফিরে আসে প্রায় আধঘন্টা পরে।

: নাঃ, কাউকে আনা গেল না।

সভাপতি স্থময়ের কাকা প্রসাদ বলেন, আর কিছু নয়, সাহিত্য সভায় কখনো যায় নি তো তাই লজ্জা পাচ্ছে।

স্থময় বলে, উকি মেরে না দেখে মেয়েদের মধ্যে এসে বসলেই ভালো হতো।

বাইরের লোকের মত নিস্পৃহ উদাস ভঙ্গিতে তাকে মন্তব্য করতে শুনে প্রসাদ তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকান। শনেক নাম করা লোক বাড়ীতে আসছেন— শুধু কি স্থময়ের খাতিরে, তার খাতির কিছুই নেই ? তাকে সভাপতি করে, তাকে দিয়ে সকলের অভার্থনার আয়োজন করিয়ে, শ্রময় তবে এমন ব্যবহার করে কেন যে, এ বাড়ীর সবই মিছে এ সভার পক্ষে, ঘটনাচক্রে সে এ বাড়ীতে বাস করে তাই শুধু দশজন কবি শিল্পী সাহিত্যিক এখানে জড়ো হয়েছেন ? সে শুধু এই সভার পক্ষে, বাড়ীর সঙ্গে বাড়ীর মান্থরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই ?

পরে শুনেছি, স্থ্ময়ের বাবা এ সভার ধারে কাছে ভিড়তে

#### ছন্দপত্ৰ

অস্বীকার করেছেন— তিনি অন্দরেই আছেন। প্রসাদও
নাকি কবিতা রচনা করেন।

: দাঁড়াও আমি দেখছি। প্রসাদ উঠে অন্দরে চলে যান।

মানসী বলে, কি দরকার ছিল ? আমরা এসেছি মিট করতে—

স্থময় বলে, হোক না, হোক না। মিট তো তোমার বাড়ীতেও করতে পারতাম— এখানে মিটিং ডেকেছি কেন ?

অটলবাবুকে আসতে দেখে স্থময় এগিয়ে যায়।
বলি, বেচারীকে খুব ফাইট করতে হচ্ছে।
মানসী বলে, নিশ্চয়। এ যুগেও যে এরকম ফ্যামিলি
থাকে—

অধীর বলে, আপনারা শুধু বাইরেটা দেখছেন। এ

অচলায়তন শেষ হয়ে গেছে— এখন মিউজিয়মের জিনিষ।
এ সব পুরাণো চালটাই এদের স্রেফ চালবাজি— জেনেশুনে
হিসেব করে বজায় রেখে চলেছে। পয়সা আছে, খুশী
হলেই রাতারাতি এরা ডিগবাজি খেয়ে ঢের আপটুডেটদের
ডিঙ্গিয়ে যাবে। এর বিরুদ্ধে আবার ফাইট কিসের ? গোটা
সমাজের কুসংস্কার ভাঙ্গতে চাইলে তাকে বরং ফাইট বলা
যায়।

হেদে বলি, সে ফাইট তে। তুমি করবে। দরকার হলে

আত্মীয়স্বজন বাড়ী-ঘর ছেড়ে দেবে। স্থময় তো তা পারছে না, বাড়ীতে ওর একটু প্রেস্টিজ বাড়ানো দরকার। দেখে বুঝতে পার না বাড়ীতে ওর অবস্থা খুব কাহিল ? বাড়ীতে মান বাড়াবার ফাইট করতে হচ্ছে সেটা উড়িয়ে দিও না।

মানসী বলে, বাজে কথা বোলো না। বাড়ীর বড় ছেলে, ওর ভাবনা কি ?

: বড় ছেলে বলেই তো বেশী ভাবনা, ফ্যামিলিকে অগ্রাহ্য করে এগোবার উপায় নেই। এসব আয়োজন করে বাড়ীর লোককে বোঝাতে হয় যে ওযা করে তা চ্যাংড়ামি নয়, গুরুতর সামাজিক ব্যাপার, বড় বড় লোকের সঙ্গে ওর কারবার।

অধীর মুখ টিপে হাসে, মানসী রাগ করে বলে, ছি ছি, মাসুষকে তুমি—

: কেন, তোমার বন্ধুর নিন্দে করি নি তো ? ওর সমস্রাটা দেখাচ্ছিলাম।

প্রসাদ ফিরে আসেন। স্থময় অটলবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি সত্যই খুশী হয়েছেন বোঝা যায়। অটলবাবুর নামের দাম তাঁরও অজানা নয়।

খানিকপরে নান। বয়সের একপাল মেয়ে বৌ অন্দর থেকে বেরিয়ে এসে বেশ সপ্রতিভ ভাবেই উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে বসে। এতক্ষণ এ বাড়ীর মানুষদের সম্পর্কে কমবেশী

যে ধারণাটা সবার মনে গড়ে উঠছিল মেয়েরা তার প্রায় কোন চিহ্নই বয়ে আনে না— না শাড়ীতে, গয়নাতে বা প্রসাধনে। মানসীদের সঙ্গে ভারা অনায়াসে মিশ খেয়ে যায়!

যথা নিয়মে যথা সময়ে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টা দেড়েক পরে সভার কাজ আরম্ভ হয়। চা খাবারের বিশেষ সমারোহ না থাকলে ঘণ্টাখানেকের বেশী দেরী হ'ত না।

লোক হয়েছে অনেক। ছোটখাট হলের মতো মস্ত ঘর খানা ভরে গেছে।

গান বাজনা গল্প কবিতা বিশিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য— বাঁধা ধরা সাংস্কৃতিক প্রীতিসম্মেলন। স্থময়ের সেতার বাজনার পর আমার কবিতা পড়ার ডাক এল। স্থময় চমংকার বাজাতে শিখেছে— এখন শুধু দরকার শিক্ষাটা পার হয়ে স্বকীয়তাম পৌছানো।

সেই কবিতাটা শোনালাম।

সভা স্কর হয়ে থাকে। ইতিপূর্বে গান হোক বাজনা হোক কবিতা পাঠ হোক প্রত্যেকের বেলা হাততালি পড়েছে। আমার কবিতা শোনার পর কোনদিক থেকে ট্রান্সটি ওঠে না। সভার আবহাওয়া যেন বদলে গিয়েছে। এদিক ওদিক তাকাই। চেনা মান্থ্যের মুখের দিকে চেয়ে মুখে মৃত্ব হাসি ফোটাই।

#### <u> চন্দপত্</u>ন

কেউ কথা কয় না!

মানসীও ছ'চোখে গভীর বিস্ময় নিয়ে নীরবে চেয়ে খাকে।

অধীর বলে, কবিতাটি সম্পর্কে কেউ কিছু বলুন না ? আমার মনে হয়েছে, কবিতাটির একটা অদ্ভূত গুণ আছে, একেবারে প্রাণের মধ্যে গিয়ে ঘা মারে।

অটলবাবু বলেন, তা নিঃসন্দেহ। তবে বিচার করতে হলে কবিভাটি বোধ হয় আরেকবার পড়া দরকার।

একটি অজানা মেয়ে বলে, নাড়া দেয় খুব। কিন্ত-

চশমাপরা প্রোঢ় বয়সী সৌমাদর্শন একজন বলেন, কবিতাটা ঠিক কি ভাবে নিতে হবে বোঝা মুস্কিল। তবে শুনবার সময় মনে হচ্ছিল—

কি মনে হচ্ছিল ভদ্রলোক সেকথাটা আর প্রকাশ করে বলেন না।

স্থময় বলে, এসব কবিতা বিচলিত করে কিন্তু-

এমনি অনিশ্চিত কিছু বক্তব্যের মধ্যে আলোচনা শেষ হয়। আরম্ভ হয় আরেকটি গান। আমি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। সভার প্রতিক্রিয়ার একটি মানে সন্দেহাতীত হয়ে গেছে। কবিতার ধরণ বদলে গেছে আমার— অস্ততঃ এই কবিতাটির বেলা তাই ঘটেছে।

আমিও কি বদলেছি?

নানা বয়সের নানা অবস্থার নানা মতের মানুষ এসেছে

ভোয়, আবেগের যতথানি ঐক্য ও সমতা স্বভাবতই আছে গাদের মধ্যে অতি সহজে সেখানটা স্পর্শ করে সকলকে বচলিত করে দিয়েছি। নাড়া দিয়েছি!

কিন্তু কেন ও কিসের এই আবেগ ব্যাকুলতা, একজনের চাছেও তা ধরা পড়ে নি।

গানের কথার মানে না নিয়েও স্থর যেমন নাড়া দিতে ধারে মামুষকে, ভাবার্থের স্পষ্টতা ও পূর্ণতা ছাড়াও আমার হবিতা তেমনি সকলকে একসঙ্গে অভিভূত করেছে।

শুধু স্থর নাড়া দেয়, তার মানে আছে। সে মানে হলো ইতিহা। আগে থেকেই অনুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বাঁধন থাকে স্থরের, নইলে তার সাধ্য কি মর্মস্পর্শ করে। আমি কোন ঐতিহাের জের টেনেছি আমার কবিতায় ? ভাবার্থের দমগ্রতা ছাড়াই যাতে এমন গভীর সাড়া জাগানো সম্ভব হয়েছে ?

কে আমার এ প্রশ্নের জবাব দেবে!

: আজ তোমার প্রশ্নের জবাব দেব। আমরা একট্ আগেই বেরিয়ে পড়ি চলো।

প্রায় চমকে উঠেছিলাম মানসীর কথা শুনে! আমার মনের কাব্যাত্মক সমস্থা টের পেয়ে প্রশ্নের জবাব দেবে বলছে মনে করেছিলাম। আমার কবিতার কি হয়েছে ভাবতে

#### ছন্দপত্ৰ

গিয়ে একরকম ভূলেই গিয়েছিলাম যে, আমার একটা গুরুতর প্রশ্নের জ্বাব দেওয়ার কথা মানসীর।

সভা শেষ হয়ে এসেছে। গু'একজন করে উঠে যেতে আরম্ভ করেছে। আমি সোজাস্থজি রাস্তায় বেরিয়ে যাই, কয়েকজনের কাছে বিদায় নিয়ে মানসীর আসতে পাঁচ সাভ মিনিট দেরী হয়।

গেটের কাছে আমায় গাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মানসী বলে, ভোমার বৃদ্ধি নেই। স্থময় আমায় গাড়ীতে তুলে না দিয়ে ছাড়বে ? একটা বই আনতে ভেতরে গেছে। রাস্তায় নেমে হাঁটতে সুক্ষ কর— আমি তোমায় তুলে নেব।

তাই সই।

পথে নেমে হাঁটতে থাকি। মানসীর জ্বাব শুনবার তেমন জোরালো আগ্রহ অমুভব করি না টের পেয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই। ঘুরে ফিরে কেবলি আমার মনে আসছে আমার কবি জীবনের নতুন পরিস্থিতি এবং তার অজানা সম্ভাবনার কথা। কবিতা লেখার মর্ম জেনেছি এত দিনে, বহু স্থাবিক করার পথ খুঁজে পাচ্ছিনা আমার কবিতাকে।

অর্ধেক সৃষ্টি, অসম্পূর্ণ সৃষ্টি! কেন এমন হলো আর কিসে এর প্রতিকার সে রহস্থের সন্ধান না পেলে কি মানসীর সূক্তে কথা কয়ে সুখ আছে ?

পाम निरं मासूष **চ**ल यात्र। ग्रात्मत व्यालाग्न मूच

ালো দেখা যায় না। জীবন কি এদের কছে এমনি ।

াংশিক সভ্য ? জীবনের মানে নেই— শুধু আছে নিরর্থক

াসি কান্না আনন্দ বেদনা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্রোধ ক্ষোভ ঘুণা

ালবাসার ভাব-তরক্ষ ?

মানসী নিজেই গাড়ী চালিয়ে এসে পাশে থেমে যায়। ঠাৎ ব্ৰেক কষে অভি কণ্টে অ্যাকসিডেন্ট বাঁচায় পিছনের যারও বড় আরও নতুন গাড়ীটা।

: ভোমাকে বড় বিচলিত মনে হচ্ছে মানসী। তুমি তো । টাইপের মেয়ে নগু!

গাড়ী চলতে স্থক করেছিল। মানসী মৃত্স্বরে বলে, শছনে গাড়ী আসছে ভাবি নি।

: তাই তো বলছি। অল্পেই যারা এটা ভাবতে ভূলে যায় মি সে টাইপের নও। নিশ্চয় তুমি থ্ব নার্ভাস হয়ে। ডেছে।

খানিক চুপ করে থেকে সে হঠাৎ যেন ঝোঁকের মাথায় লে, তা এ অবস্থায় মেয়েরা একটু নার্ভাস হয়। তোমার ক হয়েছে সত্যি বলবে ? আজ এ কি কবিতা পড়লে ? । কিরকম ভাবে পড়লে ? ছ'তিনবার আমার সারা গায়ে গটা দিয়ে উঠেছিল।

রুদ্ধখাসে জিজ্ঞাসা করি, মানে বুঝেছ ?

: মানে ? যায়গায় যায়গায় বুঝেছি। সবটার মানে টক ধরতে পারশাম না!

#### ছৰূপতন

নিশ্বাস ফেলে বলি, পারবেও না। স্বটার বোধ হয় কোন মানেই নেই।

: থাকগে কবিতার কথা। আজকাল তোমার কবিতা ধ্যানজ্ঞান হয়েছে।

: নইলে কবি কিসের ?

: কবিও তো মানুষ ? কোনদিকে যাব ?

একথার জবাব আচমকা খুঁজে পেলাম না। মনে হলো, যেদিকেই বাই, যেখানেই যাই বিশেষ কিছুই আসবে যাবে না। সহর ছেড়ে যদি হজনে চলে যাই প্রাম মাঠ গাছপালার নির্জনতার দিকে, যদি যাই সহরের আলোকোজ্জল হোটেলে অথবা যদি যাই আমার বা মানসীর ঘরে— কোথাও এই দম-আটকানো চাপ থেকে আমার মৃক্তি নেই।

: চল যেদিকে খুশী।

আমার নিস্পৃহ ভাব খেয়াল করেই বোধ হয় একট্ এগিয়ে একটা পার্কের পাশে মানসী গাড়ী দাঁড় করায়। বড় রাজ্বপথ হলেও এ পথে গাড়ী ও মানুষ কম চলে— এখন আরও নির্জন হয়ে এসেছে। রাস্তার নিস্তেজ আলো পার্কের বড় বড় গাছের ছায়ায় এখানে আরও স্তিমিত হয়েছে।

ঘুরে বসে মানসী বলে, তুমি কি রাগ করেছ ? স্থময়ের সঙ্গে দেখেছ বলে ?

: পাগन হয়েছ?

- : আমিও তাই ভাবছিলাম— তুমি এজন্মে রাগ করবে ! ম্যা কোন কারণে ?
  - : না না, রাগ করব কেন ?
- : তবে এরকম গা ছাড়া ভাব কেন তোমার ? বললাম তামার কথার জবাব দেব, তবু শুনবার একটু উৎসাহ নেই ? ্তামার আমার মধ্যে এরকম বোঝাপড়ার অভাব হবে তাতো ভাবি নি!

আমি জোর দিয়ে বলি, বোঝাপড়ার অভাব হবে না, তুমি যদি ইচ্ছে করে ভুল না বোঝ। বড় মুস্কিলে পড়েছি।

: पूक्तिंग किरमत पूक्तिंग?

ধীরে ধীরে ভাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি। অল্প মালোয় ভার মুখের ভাব দেখতে পাই না বটে কিন্তু শানিক শোনার পরেই সে প্রায় অফুট আর্তনাদ করে হ'হাতে মামার হাত চেপে ধরে, আবার কবিতা নিয়ে!

: সব না শুনলে তো ব্ৰাবে না।

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বসে সে ন্টিয়ারিং ধরে।

বলে, আমি চালাই, তুমি আন্তে আস্তে বল। তোমার দরে গিয়ে বসব। আমার মাথা ঘুরছে। আমি আজ শেষ বোঝা বুঝবই, না বুঝে বাড়ী যাব না।

যে কবি নয় সে কি পুরোপুরি বুঝতে পারে নিজের অসম্পূর্ণতার চেতনা জেণেছে অথচ জানা নেই কেন আর . কিসের ফাঁক— কবির পক্ষে এটা কি ভয়ানক অবস্থা ? একটি কবিতা লিখতে কবির মধ্যে কি তোলপাড় হয়, কি ধৈর্ আর সহিষ্ণুতা দিয়ে কবি সয়ে যায় ছিঁড়ে পড়ার মতো টনটনে আত্মায়ভূতি আর কি কঠিন ও তীত্র আনন্দময় তপস্থা। নিজেকে উঠিয়ে নেয় ক্ষুত্রতা তুচ্ছতার শেষ সীমানার উধ্বে— এসব যে জানে না সে কি ভালো করে ব্রুতে পারে কি হয়েও কবিতা লিখতে না পারার ভয়য়র কয় ? কবিবে যে ভালবাসে সে হয় তো খানিকটা ব্রুতে পারে। এট্র প্রাণের আত্মীয়তা ছাড়া তো প্রেম হয় না।

এমনি আমার কথার মর্ম গ্রহণের সাধ্য মানসীর থাকা কথা নয়। যদি প্রেম থাকে মানসীর ভবে হয় ভো ব্ঝাড়ে পারবে।

যদি সভাই কবি আমাকে সে ভালোবেসে থাকে!

এইটুকু ভরসা নিয়েই আমি বলে যাই। মানসী নীরে শুনে যায়— একটি কথাও বলে না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যাখ্য করে বোঝানোর কথা ভো নয়— যার ব্ঝবার সে অল্লে ব্ঝবে। বাড়ী পৌছবার খানিক আগেই আমার কথা যা ফুরিয়ে।

# নয়

মানসী ২লে, ভাল আছেন ? ওই যে একজনকে আপনি গাবার কাছে পাঠিয়েছিলেন—

: আমার শালা।

: তাঁর চিকিৎসা নিয়ে বাবা আপনার সঙ্গে কথা বলভে সন। একদিন সময় করে যাবেন। মানে, তিনি মদ না ছাড়লে চিকিৎসায় কোন ফল হবে না।

: 'e: !

: একদিন যাবেন। কথা বলে আসবেন।

ঘরে এসে নানসী কুঁজো থেকে জল নিয়ে খায়। তাকে ধ্ব শাস্ত ও চিন্তিত মনে হয়। ভাল করে চেয়ে দেখে বুঝবার চেষ্টা করি ভার ছ'চোখের বিষয়তার মানে কি।

চোখে চোখ মিলতে সে মৃহ একটু হাসে।

: আমার একটা কথা রাখবে ?

কথাটা সে হাসিমুখেই বলে— কিন্তু প্রায় মায়ের মং ভার স্নেহ ব্যাকুলতা আমার কাছে গোপন থাকে না।

: কি কথা গু

: বাবাকে একবার দেখাও।

আমি সতাই প্রায় চমকে উঠি!

মানসী ব্যাকুল হয়ে বলে, না না, ছি। তা বলি ি আমি। তোমার শরীরটা বোধ হয় ভাল নয়। নিজে অজান্তে মানুষের কত রকমের অসুথ হয়, শরীরে কতরকমে কি হয়, তুমি জানো না। আমি ডাক্তারের মেয়ে, আজি জানি। দেখাতে তো কোন দোষ নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি প্রাণপণে চাপবার চেষ্টা করছে কিন্তু মুখে খেলে যাচ্ছে গভী ছশ্চিন্তা ও ভয়ের ছায়া। একটা সিগারেট ধরাই। সেটা শেষ সিগারেট, আর ছিল না। কিনবার পয়সাও ছিল না।

সত্য কথা বলতে কি, মানসী গাড়ীতে আমায় বার্থ পৌছে না দিলে ট্রাম বাসের পয়সা কারো কাছ থেকে ধা করতে হতো।

: রাগ কোরো না। ওদব কোন কথাই আমি ভার্বা

া। আমার মনে হয়েছে তোমার শরীরটা ভালোনয়। ত্যিবড ভাবনা হচ্ছে আমার।

ঠোঁট কামড়ে সেই ঠোঁটেই আবার হাসি ফুটিয়ে মানসী লে, বেশ তো, তোমার কিছু হয় নি, তুমি সুস্থ আছ। সুস্থ গান্থ মাঝে মধ্যে নিজেকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করালে দায আছে কিছু? আমার কথাটা রাথবার জন্মই নয় গুকবার দেখালে আমার বাবাকে।

: বেশ, তোমার কথা রাখব।
মানসী খুশীতে সোজা হয়ে বলে, কাল সকালেই এসো

া ? চা খাবে আর—

: काल नयः। भाजशास्त्रक পরে। মানসী মুষড়ে যায়।

বলি, কেন, তোমার কথা তো আমি উড়িয়ে দিলাম না ?

এটা যদি অস্থবের জম্মই হয়ে থাকে— অস্থবটা আরেকট্

প্রকট হোক। আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র, টাইসের প্র্যাকটিস

মব মেডিসিন আগাগোড়া একবার তো পড়েছি। গোড়ায়

না টের পাক, রোগ হলে রোগী শেষ পর্যস্ত জানবেই।

মামার অস্থবটা একটু বাড়ুক— তারপর চিকিৎসা করতে

থাব। এতে তোমার আপত্তির কি আছে ?

মানসী থোঁপা থেকে একটা সরু তারের কাটা খুলে সেটা টেনে লম্বা করে আঙ্গুলে পাঁচাতে পাঁচাতে বলে, কে ষে ভোমায় কি দিয়ে গড়েছিল তাই ভাবি!

# মানগীও অদৃষ্ট মানে!

দরজার একপাট খোলা, একপাট ভেজানো। তার আড়ালে ভত্ততা রক্ষা করে বৌদির সঙ্গে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি বং হ'চার মিনিটের কথা ছিল। বলেই চলে যেতাম।

# : ভেতরে এসো।

বৌদিও আসেন। প্রথমে আমার এবং তারপর মানফ স্থার তৃপ্তির মুখে একবার নজর বুলিয়ে নেন।

বলেন, সন্ধ্যা থেকে ধন্না দিয়ে বসে আছে। ভোমা সঙ্গে নাকি জন্ধনী দরকার।

তৃত্তিকে জিজ্জেদ করলেম, কবির দঙ্গে তোমার কিন্তে এমন জরুরী দরকার ?

বৌদির কাছে জবাব পেলাম, কাল সকালেই হারাণবার্ বাড়ী টিউশনী না নিলে কাজটা ফসকে যাবে।

ञृखि रहरम वरल, जूभिहे रा मव वरत पिरल र्वोषि !

বৌদি বলে, তা হলে দেখলে তে। আমিই সব বলং পারতাম ? তোমার এত রাত পর্যন্ত ধন্না দিয়ে থাকার কে দরকার ছিল না ? এইবার তোমরা আসল কথা বলাব কর, আমি যাই!

এত স্নেহ করার ক্ষমতা নিয়েও এ কুংসিং হীনতা কে আসে কে জানে। জীবনে যতটুকু কামনা করার সাহ মাছে তার বিশেষ কোন অভাব নেই, তবু। হয় তো ওই একপেশে একঘেয়ে চাওয়া ও পাওয়ার সঙ্কীর্ণ নিয়ন আঁকড়ে গাকতে হয় বলে হৃদয় মনের অসম্পূর্ণতাকে প্রশ্রেয় দেবারও প্রয়োজন হয়— উদারতা বিরোধ হয়ে উঠে পীড়ন করে। দীবনের প্রায় সবরকম আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত কত স্ত্রীলোক ভূড়িয়ে আছে সংসারে। খানিক পেয়ে তাই এমন দিশেহারা বিশ্রী সংঘাত সৃষ্টি করতে হয় বৌদির মত স্ত্রীলোকদের।

ডেকে বলি, বৌদি বোসো। বলি, ভৃপ্তি, তুমিও বোসো। মানসী ভয় পেয়ে বলে, আমি তবে যাই ?

: তুমিও বোসো। আরেকবার কবিতাটা শোনো। মামি সকলের মত চাই।

ভৃপ্তি মানসীর মুখের দিকে তাকায়। বৌদি দাঁড়িয়ে থেকেই বলেন, আমায় আবার কি শোনাবে কবিতা ?

: বোদোই না দয়া করে! মন দিয়ে একটু শোনো।
মন দিয়েই তারা কবিতা শোনে— না শুনে উপায় কি ?
পঙ্গু অর্থহীন হোক— মন টানার গুণ পেয়েছে কবিতাটি।
ব্যাকুলভাবে প্রথমে তৃপ্তিকেই জিজ্ঞানা করি, কেমন
লাগল ?

: কি সব লিখেছো, গায়ে কাটা দেয়।

: মানে বুঝেছো তো ?

2

: অত কবিতা বোঝাব বিছে নেই।

#### ছম্পতন

বৌদি গুম খেয়ে গিয়েছিলেন, তাকে একটি কথাও বলাতে পারলাম না। তবে এভাবে কিছু বলতে না চাওয়ায় মানে বোঝা কঠিন নয়।

মনে হয়, কবিতা শোনাবার পর আমি যেন পর হয়ে গেলাম তাদের। কথাবার্তা চালানো আর যেন সম্ভব নয়। আমার কবিতার দাপটে আড়ালে চাপা পড়ে গেছে আমাদের অক্ত সম্পর্কের জটিলতা আর সমস্তা।

মানসী একরকম কিছু না বলেই চলে যায়। তৃপ্তিও যাওয়ারই ভূমিকা করে বলে, রাত হয়ে গেল।

: বাড়ী পৌছে দিয়ে আসব ?

: না, খোকা সঙ্গে আছে।

বৌদি নীরবে ঘর ছেড়ে চলে যান। তৃপ্তি বছক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বলার জন্ম অপেক্ষা করে আছে এটা বোধহয় তার খেয়াল হয়েছে। কিন্তু তৃপ্তি কিছু বলে না। সে যেন বলার কথা খুঁজে পাচ্ছে না!

শেষে বলে, তবে যাই আমি।

: হারাণবাবুর বাড়ী কাজের কথাটা কি বলছিলে ?

: ওঃ, ভূলেই গিয়েছিলেম। লক্ষ্মী এসে খুব ধরাধরি করেছে আমাকে, তোমাকে ওর মাস্টার করে দিতে হবে। আগেরবার আমিই ঠিক করে দিয়েছিলাম তো— ওর ধারণা

গামি বললেই তুমি রাজী হবে। হারাণবাব্র ইচ্ছা নয় তামাকে রাখেন। লক্ষ্মী বলছিল, কাল নাকি উনি গারেকজনকে লাগিয়ে দেবেন। তবে তুমি যদি সকাল দকাল গিয়ে পড়াতে আরম্ভ করে দাও তাহলে অবশ্য তোমাকেই রাখতে হবে।

তৃপ্তি হাসে, কি আগ্রহ লক্ষ্মীর! কবিরা কি দিয়ে মানুষ াশ করে বল তো ?

: যা দিয়ে কবিতা লেখে।

তৃপ্তি স্থির চোথে চেয়ে মাথা নাড়ে, না, কবিরা একধরণের পাগল বলে। নইলে ছাখো না, শুধু কবির বেলা মেয়েরা উপযাজিকা হয়। মেয়েরা জানে তা ছাড়া উপায় নেই। এত বোকা কবিরা যে অনেক সময় প্রায় সোজাস্থজি স্পষ্ট করে বললেও ব্রুতে পারে না মনের কথাটা।

: ব্রুতে পারে। কবিরা আসলে স্বার্থপর নয়। অন্তেরা পেতে থাকে, কোনরকমে প্রিয়াকে পেলেই হলো। মেয়েদের তাই মুখ খুলতে হয় না, পুরুষরাই এসে ধরা দেয়। কবিরা সন্তা স্যোগ চায় না, পেলেও নেয় না। মেয়েদেরও ভো ভুল হয় ? সাময়িক ঝোঁক আসে ? কবিদের সব ব্রুতে হয়। নইলে কবি কিসের ?

: এত হিসেবী কবিরা ? হিসেব কষে, ওজন করে, কষ্টিপাথরে ঘষে—

## ছৰূপত্ৰ

: তোমাদের তাই মনে হবে কিন্তু কবিদের ওটা স্বভাবধর্ম সহজে আপনা থেকে হয়। একজন মনে করছে সে খ্ ভালবেসেছে, শুধু এটুকুতে কবির মধ্যে সাড়া জাগবে না।

: কিসে জাগবে ?

: সত্যি ভালবাসা হলে। সাড়া যে তুলবে, কবিং জানবে যে ভালবাসে, বলে দিতে হবে না। একটি নেং পোগল হয়ে উঠেছে, সেটা কি কবির দোষ ? কবিকেং পাগল করা চাই তো।

তৃপ্তি চোখ বড় বড় করে তাকায়।

একজন পাগল হয়ে উঠেছে, সেটাও সত্যি ভালবাসা নয় কিরকম ভালবাসায় কবিরা সাড়া দেয় ? পৃথিবার ভালবাসা তো ? না তার স্বপ্ন-রাজ্যের ভালবাসা ? সে ভালবাস আমদানী হয় জগতে ? রক্তমাংসের মানুষ কারবার করে তা নিয়ে ?

অপমানে তার বুকে আগুন ধরে গেছে বুঝতে পারা যায় সেদিন দেখেছিলাম নেজাজ, আজ তার ছ'চোখে দেখতে পাই আগুন।

শান্তভাবেই বলি, কেন শোনা কথা বাজে কথা টেনে আনছ! কেন সস্তা মিছে বদনামটা তুলছ কবির কবি পৃথিবীর ভালবাসা চায়, খাঁটি বাস্তব ভালবাসা। সেই জন্মই পাগল হওয়াটাই তার কাছে ভালবাসা হয় না একমুখী ঝোঁকটাই ভালবাসা নয়। একমুখী ঝোঁক নিয়ে বুব ফেটে মরে গেলেও কবি ছ'লাইন কবিতা লিখতে পারে না— বাস্তব জীবন যেনন অনেক কিছু মিলিয়ে, কোঁকটাও তেমনি স্বাঙ্গীন হওয়া চাই, সম্পূর্ণ হওয়া চাই। ভালবাসাও তেমনি। ভালবাসা স্বপ্ন, ভালবাসা রক্তনাংসের শ্রীর, ভালবাসা দশজনের সঙ্গে মেলানো জীবন, ভালবাসা রাগ ভয় ভক্তি ঘূণা হিংসা মমতা সব কিছু দিয়ে গড়া—

ন্নান বিবল্প মুখে তৃপ্তির অনহায় চোখে চেয়ে থাকার দঙ্গিটা আমার নিজের কাব্যিক অসহায়তার কথা মনে পড়িয়ে দেয়। অক্তদিকে আমিও প্রায় ওর মতই সমহায় হয়ে পড়েছি— কবিতা-রানীর মায়া পেয়েছি, প্রেম পাই নি।

: বোম্বেতে মামার কাছে যাওয়ার মানে কি আমি বুঝি নি ভাবছ! তুমি আমি ঘর ছেড়ে যাব, এটাই তোমার আসল কথা ছিল। তারপর কি হয় দেখা যাবে।

: বুঝে ডিলে ?

পাশের দিক থেকে তার গায়ে আলো পড়েছে। স্থলর
মুখখানা নত করায় তার স্থলর দেহটি এখন চোখে পড়ে।
এই অপরূপ দেহের সঙ্গে নিবিড় নিলনের অভাবে
নিজের দেহটা আনার ভুক্ত মূলাহীন মনে হয়!

: সব বুঝেছিলাম। বোঝা কি শক্ত ছিল? কিন্তু চুমি তো আমায় ভালবাস না।

: বাসি না ? কে বাসে ?

: কেউ না। এখনো কারো ভালবাসা পাই নি।

তৃপ্তি চোথ তুলে তাকায়।

: তোমার ভালবাসা পায় নি কেউ ?

: পেলে তো চুকেই যেত! তার ভালবাসাও আহি পেতাম।

তৃপ্তি এবার একটু হাসে।— একজন ভালবাসলে আরেকজনকে বৃঝি ভালবাসতেই হবে ? শাস্ত্রে লেখ আছে নাকি ?

আমিও একটু হাসি।— শাস্ত্রের খবর রাখি না। তথে
ভালবাসাটাই এমন জিনিষ যে একপেশে হতে পারে না
হয় হজনে ভালবাসবে— নয় ভালবাসাই হবে না। এ তে
খুব সোজা কথা। বাস্তব জগতের সাদাসিধে নিয়ম
ভালবাসা যে জন্মাবে, ছ'জনে মিলে তো জন্ম দেবে ?

তৃপ্তি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তাহলে আর কথা কি ভালবাসা চুলোয় যাক, কাজের কথা বলি শোনো। কাল সকালেই লক্ষ্মীদের পড়াতে যেও। কাজটা নিয়ে নাও কিছু পয়সা জমাও। কখন দরকার হয় বলা যায় না এটুকু অস্ততঃ কর আমার জন্মে। কেমন, যাবে তো ?

: দেখি।

: দেখি নয়। যাবে।

আমার কথার জবাব দিতে এসেছিল মানসী, সে কথ

না তুলেই সে চলে গেছে। অবশ্য মুখে না বললেও সে কি বলতে চেয়েছিল বুঝতে কণ্ট হয় নি। আমার দেহেমনে কবি হওয়ার প্রক্রিয়ার প্রভাব দেখে ভয় পেয়ে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিতে চায়— তাকে অবলম্বন করে এই নারাত্মক কাব্যাত্মক রোগটা যদি সামলাতে পারি।

দমে গিয়েও শেষ পর্যন্ত তৃপ্তি ছাড়ে নি, কথা স্পষ্ট করে গেছে। কোন বিষয়ে মন স্থির করে ফেললে সহজে সে হাল ছাড়ে না, অল্লে বিচলিত হয় না।

বৌদির প্রশ্ন আসে: এখন খাবে কি ? না ভাত ঢাকা গাকবে ?

: সবে দশটা বেজেছে। ভাত ঢাকাই থাক।

কিন্তু এখন কি করা যায় ? জীবনে আজ প্রথম অনুভব করি আমার কিছু করার নেই। কবিতা লেখা, বই পড়া, বুমানো, খোলা ছাতে গিয়ে পায়চারি করা— কোন কাজে মন বসবে না। সব যেন উদ্দেশ্যহীন, অর্থহীন হয়ে গেছে— ফুপচাপ বসে ভাবারও কোন মানে হয় না।

বৃকটা কেঁপে যায়। আমি তো এরকম নই। আমিছ নিয়ে এরকম বিপন্ন হওয়ার কথা তো আমার নয়!

নিজের কবিতাগুলি পড়ব ? তাতেই বা কি হবে! নিজে পড়ে মশগুল হওয়ার জন্ম তো কবিতা লিখি না আমি!

আলেয়াদের বাড়ী গিয়ে নতুন কবিতাটা শুনিয়ে আসব ? দেখে আসব ওদের কি প্রতিক্রিয়া হয় ? যদি সন্ধান পেয়ে

যাই কিসের অভাবে আমার এত ভালো কবিতাটি ব্য হয়েছে,— এর চেয়ে শতগুণ ভালো শতগুণ মর্মস্পর্মী কবিত লিখলেও ব্যর্থ হবে।

এখনো ওরা শুয়ে পড়ে নি নিশ্চয়। সেটা সম্ভব নয় ন'টার পর নিখিল বাড়ী ফেরে।

নিখিল বোধ হয় খেয়ে উঠেই বাইরে দাঁড়িয়ে বিছি টানছিল, আমায় দেখে বলে, এত রাত্তে ?

রাস্তায় চানাচুর ফিরি করার সময় তাকে চিনতে অস্বীকার করেছিলাম মনে করে হেফে বলি, আপনাকে তে চিনতে পার্ছি না।

নিখিলও হাসে। বলে, আর বলেন কেন ভাই, মান্তুষ্যে বৃত্ত ছেলেমান্ত্যী অভিনান থাকে ! আপিসের চাকুলে বাবু— নিজের এ মিথো সম্মানটা বাড়ীতে বজায় রাখতে কত অসুবিধা যে ভোগ করেছি। চানাচুর বেচি জানকে যেন ছোট হয়ে যাব।

: ছোট হয়ে যান নি ভো ?

: নাঃ, ওসব চুকেবুকে গেছে। বাড়ীতে জ্বেনে গেছে বেঁচেছি। বন্ধুর বাড়ী চানাচুর তৈরী করে ফিরি করতাম— এবার থেকে নিজের বাড়ীতেই তৈরী করব। আসুন ভেতরে আস্থন।

ভিতরে বিছানা পাতা হচ্ছিল। আলেয়ার মা বললেন এসো বাবা। আলেয়া ছিল রান্নার ঘুপচিটুকুতে, উঠে এসে বলে, এখন তো গদি নেই, বিছানাতেই বস্তুন।

তাব ত্র'হাতে চানাচ্বের গুড়ো মশলায় মাখামাখি! হেসে বলি, একি জ্যাচ্রি! নিখিল্বাব্র সায়েটিফিক হোম মেড চানাচ্ব নাকি হস্ত দারা প্র নহে!

: উনি হাত দিয়েছেন কই গ

: ভাই তো, ঠিক কথা।

: একটু খাবেন, গ্রম গ্রম টাটকা ?

: এত রাত্রে লোকে চানাচ্ব খায় ?

: কবি আবার এত হিসেব করে চলে নাকি— কখন কি করতে হয়!

কেউ ভূলতে পাবে না, আমি কবি। এরা কেউ আমার কবিতা চোখে দাখে নি, কোনদিন এক লাইন কবিতা শোনে নি। কবিতা সম্পর্কে কোনবক্ষ আগ্রহ আছে কিনা কে জানে-- বিধ্বস্ত বিপন্ন জীবন কাব্যশ্য হয়ে গেছে।

মনে হয়, এলে আমারই অপরাধ। মান্তবের সৃষ্টি কুৎসিৎ বাস্তবতার ঘায়ে মান্তব এবা ভাঙ্গনের মৃথে এসে দাঁড়িয়েছে বলে কবি আমিও এদের বাতিল করে রেখেছি আমার কবিতার শ্রোতা হবার অযোগ্য বলে। আজ আমি কবিতা শোনাতে এসেছি নিজের প্রয়োজনে— এদের প্রয়োজনে নয়— এদের জীবনে কবিতা এনে দেবার দায়িত্ব ভো আমি পালন করি নি!

হঃখ দৈক্ত চরম হুর্দশা আছে বলে কবিতাও শুনবে না ? মানুষের মত বাঁচার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে বলে কবিতা শোনার আনন্দটুকু থেকেও বঞ্চিত করতে হবে ?

: আমার একটা কবিতা শুনবেন আপনারা ?
আলেয়া খুশী হয়ে বলে, শোনান না, শোনান। দাঁড়ান
আমি আসভি।

মলয়া উচ্ছুসিত হয়ে বলে, শোনান নবদা, শোনান। নিখিল বলে, আমিও ভাবছিলাম, আপনার কবিতা আর শোনা হলো না। সময়-ই পাই না।

কবিতা পড়া হলে অন্ত সকলের মতোই তারাও খানিকক্ষণ স্তব্ধ অভিভূত হয়ে থাকে। তফাৎ যা বুঝতে পারি সেটা সত্যই বিস্ময়কর মনে হয়। গভীরভাবে নাড়া খেয়েছে কিন্তু এরা সন্তুষ্ট হয় নি। এবং অসম্ভোষ এরা গোপন রাথে না!

নিখিল বলে, বাঃ, আপনার বেশ হাত।

আলেয়া বলে, আরেকটা শোনান না, আমরা বুঝতে পারি এরকম কবিতা গু

: শোনাব। আরেকদিন শোনাব।

# प्रका

এ রাত্রিও নিশ্চয় প্রভাত হবে।

বাকী রাত্রিটা প্রভাত হবার আশায় থাকি। আশা ক্রমে ক্রমে দাড়ায় ব্যাকুল প্রতীক্ষায়।

কারণ ঘুম আসে না। ঘুমের একটু আবেশ পর্যন্ত নয়!
একটা রাত ঘুমের অভাব ঘটলে কবি অসশ্য কাতর হয়
না। এটা তো ইনসোমনিয়া ব্যরামের জন্ম নয়— স্বাস্থ্য আর
বিবেক ছটিতেই ঘুণ ধরার যেটা লক্ষণ। ব্যক্তি-স্বাধীনতার
নামে আর প্রতিভার অজুহাতে কবি আমি অসংযম আর
উচ্চ্ জ্বলাকে প্রশ্রেয় দিই নি— স্ক্রানে সচেতনভাবে
বিবেককে বিলিয়ে দিই নি কোন স্বার্থের খাতিরে।

সত্যোপলব্ধির প্রয়োজন অসীম গুরুত্ব পেলে কবি হাদয়ে যে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা জাগে তারই কাছে আজ আমার ঘুমের প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে গিয়ে হার মেনেছে।

আর একজনকে কবিতাটি শোনানো বাকী আছে। শুধু একজনকৈ। এই কবিতাটি লেখার যে প্রত্যক্ষ কারণ-স্বরূপ, —যাকে প্রত্যক্ষ করে আমার কবি-চেতনা ভাঙতে আর গড়তে স্থক্ষ করেছিল শব্দ ও ছন্দের রূপ ধরে এই বিশেষ কবিতাটি হয়ে আত্মপ্রকাশ করার জন্ম। কাল সকালে ভমালকে কবিভাটি শোনাতে হবে।

কিছুদিন আগে উদ্বাস্ত কলোনির ধারে রাস্তার কলে জল নিতে এসে দাড়িয়ে যে পথচারী বাস-চারী মোটর-চারী সকল মান্তধের দিকে তাকিয়েছিল মন্তব্যুত্বের সহজ সতেজ দাবী নিয়ে, তার দিকে কে কি ভাবে তাকাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে দিয়ে।

ত্যাল যদি মানে বোঝে আমার কবিতার, তার যদি ভাল লাগে আমার কবিতাটি— এ জগতে আর কোন ভক্ত বা সমালোচকের সার্টিফিকেট আমার দরকার হবে না।

জানি, এ সিদ্ধান্ত অনেকের মনে প্রশ্ন জাগাবে যে শেষ বিচারের ভার তমালের উপর ছেড়ে দেবার মানে কি ? সে না হয় প্রেরণা জুগিয়েছিল একটি কবিতা লেখার, কিন্তু কাব্য-বিচারের বিশেষ কোন ক্ষমতা কি তার আছে ?

তার এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কোন কথাই তো বলা হয় নি ?

'সাধারণ একটি উদ্বাস্ত মেয়ে হিসাবেই বরং তাব পরিচয় দেওয়া

হয়েছে। আমার কবিতাব চরম বিচারের অধিকারিণী হ্বার

মত অসাধারণ গুণ সে পেল কোথায় ? সে গুণটাই বা কি ?

কথাটা পরিদ্ধার করে বলা দরকার। তনালের সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য— আমি লক্ষ্মীদের পড়াতে বাই আর সে গান শেখাতে যায়, এই স্থ্রে ভাসা ভাসা ভাবে একটু আলাপ হয়েছে মাত্র। কোন অসাধারণত্ব যদি এই মেয়েটির থেকে থাকে আমি সভাই ভার থোঁজ রাখি নি।

#### চন্দপতন

সাধারণ একটি অল্পশিক্ষতা মেয়ে বলেই তাকে আমি জানি। নিরাশ্রয় নিঃস্ব পরিবারের সাধারণ মেয়ে, অবস্থার কল্পনাতীত পরিবর্তন আজ যাকে অন্তঃপুরের আশ্রয় থেকে কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

যথা নিয়নে ছেলে খুঁজে এনে বিয়ে দেওয়া হলে তাদের মতই আরেকটি পরিবারে ঘর করতে যাওয়ার জন্ত সে প্রস্তুত হয়ে ছিল। সেই সাধারণ জীবন ও স্বপ্ন আরও অনেকের মত তারও একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। এই সর্বনাশা পরিবর্তনকে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস বলেই হয় তো সে মনে করে কিন্তু কাজে সে অদৃষ্টের মুখ চেয়ে নিজ্জিয় হয়ে বসে ধাকতে রাজী হয় নি।

তার চেতনায় সব চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে এই সত্য যে, সেও মান্ত্র এবং মান্ত্রের মত বাঁচার তার জন্মগত অধিকার। দংসারের কোন নিয়মনীতি আইনকান্ত্র যদি তার এই অধিকারের বিরুদ্ধে যায়, তার এই দাবীকে ব্যুহত করে, তবে সেটাই হবে সংসারের সব চেয়ে বড় অক্সায়।

এখন কথা হ'ল, এই চেতনা কি তাকে কোন অসাধারণত্ব দিয়েছে ? আমি তা মনে করি না। সচেতন মানুষগুলির কথা বাদ দিলাম, তার মত এমন অনেক সাধারণ মেয়ের মধ্যেই আজ এই চেতনার বিকাশ কমবেশী ঘটেছে।

জগত ও জীবন সম্পর্কে চিন্তা হয় তো আচ্ছন্ন হয়ে আছে অনেক ল্রান্তি ও সংস্কারে কিন্তু মানুয হিসাবে নিজের অধিকার বোধ আজ আর সাধারণ মেয়েদের মধ্যেও ছর্লভ নয়— বিভা-বুদ্ধির যতই তাদের অভাব থাক।

তমালের মধ্যে এই অধিকার বোধ ও সেই অধিকার দাবী করার অভিব্যক্তিটা অত্যস্ত সতেজ অথচ সহজ ও স্বাভাবিক। সে অনর্থক চেঁচামেচি করে না, গায়ের ঝাল ঝাড়ে না, সর্ব্বদা ক্ষুব্ব বা হতাশ হয়ে থাকে না। এইটুকুই হয় তো তার বৈশিষ্ট্য।

এরকম একটি সাধারণ মেয়ের বিচারই শেষ কথা হবে। কারণ, এরা যদি না বোঝে, এদের যদি নাড়া না দেয়, তবে মিছেই আমার নতুন যুগের কবিতা লেখা।

শুধু বন্ধু মহলে তারিফ পাওয়ার কবিতা লিখে কি হবে ?

এটাও একটা ভাববার কথা যে তমাল আমার বন্ধু নয়। হঠাৎ ভাকে একটা কবিতা শোনাতে চাওয়ার মত ঘনিষ্ঠতা তার সঙ্গে আমার জন্মে নি।

তবে সেজন্ম আটকাবে না। আমি তো ভীরু লাজুক ভাবুক কবি নই! পাঁচ দশ মিনিট আলাপ করে কবিতা শোনাতে চাওয়াটা স্বাভাবিক ও সঙ্গত করে তোলার মত অবস্থা নিশ্চয় সৃষ্টি করতে পারব!

এ সিদ্ধান্তে যখন পৌছলাম, মাঝরাত্রি পার হয়ে গেছে। কয়েকটা কুকুর প্রচণ্ড সোরগোল জুড়েছিল বাড়ীর সামনে

রাস্তায়। মারামারি কামড়াকামড়ির চীংকার আর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। ঘরের সামনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে প্রায় আস্ত একটা চাঁদ। ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘভরা আকাশ আর ইট কংক্রীট খোলার ঘর ভরা সহর জুড়ে নয়ন মন ভুলানো অপরূপ শোভা সৃষ্টি করেছে, আবার রাস্তার ওই কুকুরগুলির উপরেও অকাতরে জ্যোৎসা ঢেলে যাচছে।

আমি মানুষ। চাঁদিনী রাতের শোভা দেখতে পাওয়ার ভাগ্য কেবল আমারই। এমন ভাগ্যবান তবু কেন এত বিজ্পনা ?

সকালে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগেই লক্ষ্মীদের পড়াতে যাই। আমার কাছে পড়ার আগে তারা তমালের কাছে গলা সাধে।

বাইরে থেকে শুনতে পাই তমালের স্থন্দর গলা। রবীন্দ্র-নাথের একটি গানের অংশ একটু বেস্থর। স্থরে গেয়ে ছাত্রীদের শেখাচ্ছে।

রমা বলে, আজ এত তাড়াতাড়ি যে ?

- : বেড়াতে বেড়াতে চলে এলাম।
- : একটু অপেক্ষা করতে হবে। ওরা গলা সাধছে।
- : গান শেখানোই শুনি একটু বসে বসে।
- : ছाই শেখাচ্ছে। নিজেই ভাল জানে না শেখাবে কি ? দাদার যে কি বৃদ্ধি-বিবেচনা! বলে কি না, পেশাদার

ওস্তাদের চেয়ে এর কাছেই প্রথমে ভাল শিক্ষা হবে। ওস্তাদ নাকি যন্ত্রের মত শেখাবে, এ শেখাবে প্রাণ দিয়ে, দরদ দিয়ে দ পরে ওস্তাদের কাছে শিখলেই চলবে।

রমা তমালকে পছন্দ করে না। মেয়েটির জন্ম দাদার দর্দ টের না পেলে বোধ হয় বিরাগটা এত জোরালো হত না!

তমাল বলে, নমস্কার। গান শেখানো বন্ধ করব নাকি আজ ?

আমি বলি, না না। আপনার যতক্ষণ শেখাবার শিখিয়ে যান। আমি শুনতে এসেছি।

আধ ঘণ্টা চুপচাপ বদে রইলাম। আমার অনভ্যস্ত উপস্থিতিন জন্ম তমাল কিছুমাত্র অস্বস্তি বোধ করেছে মনে হলো না। প্রাণ দিয়ে দরদ দিয়েই সে যে গান শেখায় সেটা মিখ্যা নয়।

সেদিনকার মত শেখানো শেষ হলে তমাল বলে, আচ্ছা এবার তবে আমি যাই।

আমি বলি, একটু বস্থন না ? চা বোধ হয় তৈরী হচ্ছে, এককাপ চা খেয়ে যান।

সে একটু আশ্চর্য হয়েই আমার মুখের দিকে তাকায়। আমিও এ বাড়ীর মাইনে করা মাস্টার, বাড়ীর লোকের মত ভাকে চা খেতে নেমন্তর করা একটু খাপছাড়া লাগবে বৈকি!

লক্ষী উৎসাহের সঙ্গে বলে, চা আনতে বলব ?

বলতে বলতেই সে চলে যায়।

চায়ের সঙ্গে রমা আসে। তার মুখখানা ঠিক গন্তীর নয়, নীরব জিজ্ঞাসায় একটু ভার ভার। বুঝতে পারি যে সের রাগ করে নি কিন্তু তমালকে আমার চা খেতে বলার মানেটা বুঝতে না পেরে তার অভিমান হয়েছে।

চা খেতে খেতে আমি গান আর কবিতা নিয়ে কথা মারস্ত করি। গানে যে স্থরটাই আসল, সেতার এস্রাজ বাঁশী ওধু স্থরেই আমাদের মুগ্ধ করে, কিন্তু বক্তব্য বা মর্মকথাই যে কবিতার প্রাণ— এই সাধারণ পুরাণো কথা।

রমা বলে, গান তো না শিখলে হয় না। কবিতাও কি লিখতে শিখতে হয় ?

: শিখতে হয় বৈকি। না শিখে কি কিছু আয়দ্ত করা যায় ?

তমাল বলে, সে কিরকম ? কবিরা শুনেছি নিজেরাই কবিতা লেখেন।

: নিজেরাই লেখেন। কিন্তু শিখতে হয়। সেজাসুজি
মাস্টার রেখে সামনাসামনি হাতে নাতে হয় তো শিক্ষাটা হয়
না। কিন্তু জগতে যত কবি আছেন তাঁদের কবিতা থেকে
নতুন কবিকে শিখতে হয় কি ভাবে কবিতা লেখে, গলা
সাধার মত কবিকেও হাত মক্স করতে হয়।

রমা বলে, কিন্তু চেষ্টা করলে কি কবি হওয়া যায় ?

: সাধারণ বাব্দে কবি হওয়া যায়। নইলে এত কবি এত

গাদা গাদা কবিতা লিখছে কি করে ? তবে ভাল কবি হতে গেলে কবির ধাতটা থাকা চাই— বিশেষ কতগুলি গুণ থাকা চাই। শুধু কবিতার বেলায় নয়, সব ব্যাপারেই ওই এক নিয়ম। চেষ্টা করলে সকলেই গান শিখতে পারে, কিন্তু বিশেষ গুণ ছাড়া কি উচুদরের গায়ক হতে পারে কেউ ?

তমাল হেদে বলে, যেমন আমি পারি নি।

রমা তার কথা কানে না তুলেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, ওকেই তো প্রতিভা বলে, ওই বিশেষ গুণ ?

অতি সাধারণ সব কথা কিন্তু শেরকম আগ্রহের সঙ্গে তারা শোনে তাতে সত্যই আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এই কৌতৃহলের আরেক অর্থ প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা!

আমি বলি, যে লাইনে যে বিশেষজ্ঞ তার বিশেষ গুণকেই প্রতিভা বলে। কিন্তু প্রতিভা সম্পর্কে মানুষের অনেক ভূল ধারণা আছে। প্রতিভা কোন আকাশ থেকে পড়া গুণ কিম্বা ছাঁকা কোন গুণ নয়। অনেক কিছু জড়িয়ে এই গুণ— কোন বিষয়ে সাধনা করার বিশেষ ক্ষমতা আর আগ্রহই আসল কথা। বৈজ্ঞানিক আর কবির প্রতিভা আসলে এক— হু'জনের মধ্যে তফাং শুধু ঝোঁকের। মনের গড়ণ, পরিবেশ, স্থযোগ স্থবিধা অনেক কিছু মিলে ঝোঁকটা ঠিক করে।

বক্তব্যটা ওরা কেউ বুঝতে পারে নি টের পেয়ে সোজা কথায় চলে আসি, বলি, বৈজ্ঞানিকও সাধক, কবিও সাধক। ত্ব'জনের ত্ব'রকম সাধনা। ত্ব'জনকেই সাধনার স্তর পার হয়ে এগোতে হয়। আমি যে নতুন কবিতাটা লিখেছি, কয়েকটা স্তর পার হয়ে না এলে কিছুতেই এটা লিখতে পার হাম না।

তমাল বলে, আপনি কবিতা লেখেন ? রমা বলে, নতুন কবিতা ? শুনেছি ?

: না। শুনতে চাইলে শোনাতে পারি। সঙ্গেই আছে।

তমাল চুপ করে থাকে। রমা সাগ্রহে বলে, শুনি না, শুনি।

কবিতা শুনতে, বিশেষতঃ অজ্ঞানা তরুণ কবির কবিতা শুনতে, তমালের আগ্রহের অভাব আমাকে বিস্মিতও করে না, আহতও করে না। আগ্রহের অভাবটাই তার পক্ষে সঙ্গত এবং স্বাভাবিক।

তবে কবিতাটি সে শোনে। মন দিয়েই শোনে।

শুনতে শুনতে তার মৃথের যে ভাব হয় আমায় তা হতাশ করে দেয়। প্রতিভা সম্পর্কে আমার কথাগুলি বুঝতে না পেরে যেভাবে সে তাকিয়ে ছিল, কবিতা শুনতে শুনতেও প্রায় অবিকল সেই ভাবেই তাকিয়ে থাকে। এবার কেবল ব্যবার জন্ম আরও বেশী মন দিয়ে শুনবার চেষ্টায় বাড়তি একটা ব্যাকুলতার ছাপ পড়ে তার মৃথে।

নীরবে আমার কবিতার বিচার করে মুখের ভঙ্গিতেই সে বায় দিয়েছে!

#### ছন্দপত্ৰন

কবিতা পড়া শেষ হবার পর ধীরে ধীরে তার মুখে প্রায় নির্বিকার উদাসীনতা ফিরে আসে।

রমাও ঝিমিয়ে গিয়ে বলে, এ কিরকম কবিতা ? এমন ব্যাকুল করে দেয় মনটাকে !

তার কাছে এরকম মন্তব্যই প্রত্যাশা করেছিলাম।

কবিতা সে বোঝে নি। বুঝবার জন্ম নিজের অসীম ব্যাকুলতাকে সে ধরে নিয়েছে কবিতাটির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া বলে! নিজেই সে নিজের মধ্যে সৃষ্টি করেছে সে আবেগের আলোড়ন, কবির জন্ম তার মোহগ্রস্ত উদ্বেল স্থানরে যেটা অনায়াসেই সম্ভব হয়েছে, সেটাকেই সে মনে করেছে কবিতা শোনার ফল!

শুধুরমা নয়। আরও অনেককেই আমি জানি, কবিকে
নিয়ে মেতে গিয়ে যাদের একরকম মন্ততা আসে, কবিতা
বোঝা না বোঝার প্রশ্ন যাদের কাছে তৃচ্ছ হয়ে যায়, বিশেষ
কবিটির স্থাষ্টি বলেই বৃঝুক না বৃঝুক ভার কবিতা তাদের
হৃদয়মন আলোড়িত করে।

একটা কাজ করতে করতে অস্তমনস্ক হওয়া আমার ধাতে নেই। যতই জরুরী আর বাস্তব হোক চিস্তা বা ছন্চিন্তা, হাতের নগদ কাজের দায়িত্ব ভূলে গিয়ে তাতে মশগুল হওয়া আকাশের কুত্বম নিয়ে মেতে থাকার চেয়ে খারাপ।

পাড়তে পড়াতে আজই বোধ হয় প্রথম আমি ভূলে যাই যে একটা কাজ করছি, লক্ষ্মীদের পড়াচ্ছি। লক্ষ্মীর প্রশ্নে বেচতনা আসে।

: কি ভাবছেন ?

জবাব না পেয়ে আবার মৃত্স্বরে বলে, আপনার মনটা ভালো নেই, না ?

: মন ভালো না থাকা কাকে বলে তুমি বোঝ লক্ষ্মী ?

: বাঃ, কেন ব্ঝব না ? এ বোঝা কঠিন নাকি! কিন্তু আপনার কেন মনে কন্ত হবে ?

: আমার মনে কপ্ত হতে নেই ?

: ना। আপনি যা নিষ্ঠুর!

লক্ষ্মীর বড় হবার উদ্দাম প্রক্রিয়াটা সমান ভাবেই চলছে, তবে অনেকটা সংযত হয়েছে তার প্রকৃতি। একটা নাটকীয় খণ্ড দৃশ্য সৃষ্টি না করেই সে আমাকে মুখের উপর নিষ্ঠুর বলতে পারে।

: তোমাকে একদিনও শাসন করি নি লক্ষী!

: শাসন না করলে কি হয় ? শুধু পড়াতে আসেন, পড়িয়ে চলে যান।

নালিশ ও অভিমানে তার থমথমে মুখের দিকে একট্ শঙ্কিত দৃষ্টিতেই চেয়ে থাকি। লক্ষ্মীও ব্যথা পেয়েছে আমার নীরস ব্যবহারে ?

জোর করে বলি, তুমি আমার আদরের ছাত্রী।

#### *চন্দ*পতন

লক্ষ্মীর চোথ হৃটি সজল হয়ে ওঠে। : আদর ছাডাই আদরের ছাত্রী!

লক্ষ্মী আজ আমায় বিব্রত করে, কিশোরী ছাত্রীটির কাছে অস্বস্থি বোধ করি। কোথায় যে ত্রুটি ঘটেছে আমার ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, কিন্তু একথাও ভাবতে হয় যে আঘাত না পেলে সরল তাজা মনটা তার ব্যথাই বা পাবে কেন ?

আমি কী প্রত্যাশা জাগিয়েছি তার মধ্যে, যা আমি পুরণ করি নি ? কোন্ পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করে, তার কোন্সঙ্গত দাবী ফাঁকি দিয়ে আমি নিষ্ঠুর হয়েছি ?

কোনরকমে পড়ানো শেষ করে পথে নেমে যাই।

কলোনির সামনে রাস্তার কলে তখনও কয়েকজন জলার্থী ও জলার্থিনী অপেক্ষা করছিল। তাদের পাশ কাটিয়ে কলোনিতে ঢুকে পড়ি। তমালের সঙ্গে কথা বলব।

তমালের বিচার জেনেছি, আমার কবিতা তাকে নাড়া দিতে পারে নি। আরেকবার বিচার করে সে তার রায় পাল্টে দিতে পারে, এ আশা রাখি না। তমালের সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ার উদ্দেশ্যও তা নয়।

তার মনের ভাবটা আরেকটু খুঁটিয়ে জানতে চাই। সতীশদের ঘর জানতাম। তমালদের কুটিরখানা ঠিক তারই সামনাসামনি।

চাঁচের বেড়া ও খড়ের চালার একটি প্রমানসাইজ ও একটি খুব ছোট ঘর। চালে খড়ের পরিমাণ খুবই কম। বর্ষাকালে জল পড়ে কিনা কে জানে!

ছোট ঘরটিতে তমাল রান্না করছিল। তাকে খবর দেবার প্রয়োজন হয় না, আমাকে দেখতে পেয়ে সে নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

তারই মত জিজ্ঞাস্থ চোখ নিয়ে ঘিরে আদে একগণ্ডা ছোটবড় ছেলেমেয়ে।

তমাল জিজ্ঞাসা করে, কি বলছেন ?

আমি ইতন্ততঃ করে বলি, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব ভাবছিলাম। কিন্তু আপনি ত দেখছি রাঁধছেন—

দিধাভরা দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত আমাকে লক্ষ্য করে তমাল বলে, ভাত চাপিয়েছি, ফুটতে এক ঘন্টা। আস্থন, ঘরে এলে বস্থন।

সাধারণ গেরস্তালির জিনিষপত্রে ঘরটি ভরা— কিন্তু যতদূর সম্ভব সাজানো গোছানো। একপাশে চৌকীর বিছানায় বদেছিলেন রুগ্ন এক বৃদ্ধ।

তমাল বলে, ইনি আমার বাবা। মা নাইতে গেছেন। মাহর বিছানোই ছিল, তাতে সে আমায় বসতে দেয়। নিজেও একটু তফাতে বসে!

আমি বলি, আমি যা বলতে এসেছি শুনলে আপনার ভারি মজা লাগবে।

সে বলে, তা হলে তো ভালই। আমি ভাবছিলাম কোন খারাপ খবর আনলেন না কি!

: চাকরী সম্পর্কে ?

: তা ছাড়া কি ? কবে তাড়িয়ে দেয় অপেক্ষায় আছি।

: রোজগার করার আর কেউ নেই ?

: একটা ভাই ছিল, মারা গেছে। কি বলছিলেন আপনি ?

: আমার কবিতাটা শুনে কিরকম লাগল কিছুই বলেন নি। আপনার মতামত জানতে এসেছি।

বিব্রত বোধ করলেও বিনয়ের ছলে সে কথাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে না। আমি ভারি কবিতা বুঝি, আমি আবার একটা মানুষ, আমার আবার মতামত— এ ধরণের কোন কথাই বলে না।

কবিতাটি সম্পর্কে মতামত দেবার অধিকার তার প্রা-মাত্রাই আছে, মনের কথাটা কিভাবে প্রকাশ করবে তাই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

: আরেকবার শোনাবেন ?

পড়ে শোনাই। বুঝবার জম্ম মন দিয়ে শুনবার চেষ্টার সেই ভঙ্গিটাই আবার তার মুখে দেখা যায়।

পড়া হলে বুড়ো মানুষটি বলেন, কিসের ছড়া ? তমাল বলে, ছড়া নয়, ওনার লেখা কবিতা। জিজ্ঞাসা করি, কেমন লাগল ?

### ছব্দপত্ৰ

সে বিব্রতভাবে হাসবার চেষ্টা করে মাথা নাড়ে। বলি, ভালো লাগে নি। বুঝতে পেরেছেন কি বলছি ?

: না, ঠিক বুঝতে পারি নি। একটা কথা বলতে বলতে আবার কি যেন আরেকটা কথা বলছেন মনে হলো।

: সেইজন্ম খারাপ লেগেছে ?

: তাছাড়াও কেমন নীরস লাগল— কিরকম যেন শুকনো খটমট কবিভাটা। রাগ করবেন না কিন্তু, আমার কেমন লেগেছে শুনতে চাইলেন, তাই বললাম।

: বেশ করেছেন, বানিয়ে মন-রাখা কথা বললে রাগ করতাম। এক কাপ চা খাইয়ে বিদায় দিন।

সে চা করতে যায়। আমি তার বুড়ো বাপের সঙ্গে কথাবার্তা বলি। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসাঁ করেন, সতীশরে জানো, সতীশ ?

: জানি।

: ওর একটা চাকরী বাকরী হয় না ?

: কি বলব বলুন ? যে দিনকাল।

ভাঙা কাপের চা খাওয়া যথন প্রায় শেষ হয়েছে, বাইরে স্বয়ং সতীশের গলা শোনা যায়, বাজারটা নাও দিকি।

শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রেখে বাইরে যাই। তমালের হাতে বাজারের থলিটা দিয়ে সতীশ বলে, আপনি এখানে?

#### চন্দপতন

: এঁকে একটা কবিতা শোনাচ্ছিলাম।

: আমরা বাদ গেলাম কেন?

বলে সতীশ হাসি মুখেই তমালের দিকে তাকায়।

: আপনাকেও শোনাবো বৈ কি!

: দোকানে আসুন, দেখানে বদে শুনব।

সতীশের সঙ্গে মহিমের বিজির দোকানে যাই। জন সাতেক বিজি পাকাচ্ছিল, সতীশ তাদের মধ্যে নিজের যায়গায় বসে পড়ে।

মহিম বলে, সকাল বেলা যে নববাবু?

: তোমাদের একটা কবিতা শোনাতে এলাম ভাই।

: অারি, কবিতা শোনাবেন ৷ আপনার কবিতা ?

: কবিতা কি বুঝব ?

: কিসের কবিতা লিখেছেন ? মোদের লিয়ে ?

হেদে বলি, শোনই না। শুনে কেমন লাগে বলবে ভাই।

একটু ছলে ছলে বিজি পাকাতে পাকাতেই তারা কবিতা শুনতে আরম্ভ করে। তারপর হাতের কাজ বন্ধ হয়ে আসে তাদের, মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

তারাও অভিভূত হয়। তবু, তারাও জানায়, ঠিক বুঝতে পারে নি আমার কবিতা।

রাস্তাতেই কবিতাটা ছিঁড়ে ফেলে দিই। আর কাউকে শোনাবার দরকার নেই। শত শত বছর ধরে জীবনের সঙ্গে ধারাবাহিক যে কাব্যবোধ সকলে পেয়েছে বিচিত্র জীবন-চেতনার সাথে, আমার কবিতায় সেই বোধকে নাড়া দিয়েছি। কিন্তু এদের প্রাণের ভাষা জানি না বলে বোধগম্য মানে দিতে পারি নি।

# এগার

- : পড়া ছেড়ে দিলে ঠাকুরপো ?
- : দিলাম।
- : এত সময় শক্তি পয়সা খরচ করলে, আরেকটু ধৈর্য ধরলেই চুকে যেত। পুরো বছরও নয়।
- : নিজের পেশাটা ধাতে আনি ? এমনিই বড় দেরী হয়ে গেছে।
- : তুমিই বলেছিলে কবিদের খামখেয়ালী হওয়ার মানে হয় না।
- : আজও তাই বলি। এটা আমার খেয়াল নয়, কর্তব্য দাঁড়িয়ে গেছে। এতদিন দরকার হয় নি, পড়াও ছাড়ি নি। কিন্তু এখন ওদিক বজায় রাখতে গেলে আমার আসল কাজ নই হয়। কোটি কোটি মানুষ আমার মুখ চেয়ে আছে বৌদি, আমি তাদের কবি হব। দেশ বিদেশ আমার কথা শোনার জন্ম কান খাড়া করে আছে। সর্বদা কি মনে হচ্ছে জান ? স্বাই যেন বলছে, তোমার কত্বড় কাজ আর তুমি কি ছেলেমানুষী করে সময় নই করছ ? এসব মিথ্যে পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতে পারব না, কি করি বল ? এ অবস্থায় আর তিল দেওয়া সম্ভব নয়।

वीमित्र भूथ काटना इत्यूटे थाटक।

: কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াও ?

: সব জায়গাতেই যাই। গ্রামে বাজারে বস্তিতে মন্দিরে মসজিদে হোটেলে সিনেমায় বন্ধুর বাড়ী আত্মীয়ের বাড়ী সভায়— কাল হাওড়ায় তোমার দাদার বাসায় গিয়েছিলাম। উনি একটু ভাল আছেন।

: তু'মাসে যে চেহারা কালি মেরে গেল ?

: যাক না। চর্বি জমেছিল, ক্ষয় হোক।

: কিন্তু এদিকে তো জমিদারী নেই। কি ক্ষয় হবে ?

: ভেবে। না, আমি ভাবুক কবি নই। সে ব্যবস্থা হবে।

মানসী বলে, বাঃ, বেশ তো! মাইকেল নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ নজরুল স্কান্ত দাশুরায় নেরুদা স্বাইকে বিছানায় ছড়িয়েছো ? মেশাচ্ছো নাকি ?

: মেলাচ্ছি।

: কবি-শিপের পরীক্ষা কবে ?

: পরীক্ষা চলছে। রোজ ফেল করছি।

: মানেটা কি ?

: মানে খুব সোজা। তোমায় তো আগেই বলেছি যে ভাষা খুঁজছি— বাস্তব জীবনের প্রাণের ভাষা। আমার ভাব নতুন, নতুন যুগের নতুন সত্যকে আমি জেনেছি— কিন্তু কবিতায় কোন ভাষায় ঢেলে সাজব ? ভাব রাখতে গেলে কবিতা হয় না— যেন একটা প্রবন্ধের সংক্ষিপ্তসার তৈরী করেছি। কবিতা করতে গেলে ভাব থাকে না— যেন কাব্য-বোধের ঐতিহাটুকু শুধু গুলে দিয়েছি। আমার না হয় বস্তুবাদী জীবনদর্শন— অন্য জীবনদর্শনও তো কম কঠিন বা কম জটিল নয়। কিন্তু কবিতার তাতে এসে যায় নি। ঈশ্বরবাদ, মায়াবাদ, ভক্তিবাদ, রহস্থবাদ— এসব বাদ না দিয়েও কতশ' বছর ধরে জগতে কত কবিতা লেখা হয়েছে। নিজম্ব ভাবও বজায় আছে, কবিতাও হয়েছে। আমার একটা বিশেষ বাদ আছে বলে আমার কবিতায় এ সমন্বয় হয় না কেন ? এই খেইটা খুঁজছি।

: এদিকে শরীর তো গেল।

: যাক্। এখন ঢিল দিতে পারব না। আমি সব জেনে ফেলতে চাই না, রাতারাতি কবি হতে চাই না, কোথায় ঠেকছি শুধু ইঙ্গিতটুকু চাই। খেইটা ধরতে পারলেই আমি শাস্ত হয়ে যাব। কিন্তু তোমার কি হয়েছে? ভূমি শুকিয়ে যাচ্ছ কেন ?

: আমি !— আমিও খেই খুঁজছি। মানসী মান মুখে হাসে।

তৃপ্তি বলে, আস না যে ?

: আমার যে কিভাবে দিনরাত কাটছে—

: সে তো জানি। চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। এর কি শেষ নেই ?

: যা খুঁজছি পেলেই শেষ। কিন্তু তোমার কি হয়েছে ? চোখের কোণে কালি পড়েছে যে ?

: খুব বেশী শান্তিতে আছি কিনা, তাই।

: বাড়ীর লোকের রাগ কমে নি ?

: এখনো হাল ছাড়ে নি, রাগ কমবে! সে যাক্। আমি রোজ তোমার খবর নেব, এটা কি উচিত ? আমার কত অসুবিধা বোঝ না ?

: খবর নেবার দরকার কি ?

: দরকার তুমি বুঝবে না। তুমি কি কাণ্ড করছ তুমি
নিজেই জান না। রোজ ভাবি আজ খবর আসবে নববাবু
রাস্তায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন, নয় টি. বি. হাসপাতালে
গেছেন। দিনে একবার উকি মেরে গেলে দোষ কি ? একট্
তবু নিশ্চিম্ভ থাকতে পারি আজকের দিনটাও ভালয় ভালয়
কেটেছে।

সবই বৃঝি। বাড়াবাড়ি হচ্ছে তাও টের পাই। কিন্তু ভিতরে আমার এমন অস্থিরতা, এত ব্যকুলতা যে, এই প্রাণপাত অনুসন্ধানের তাত্রতা কমাতে পারি না। আশা নিয়ে ছুটে যাই সবরকম মানুষের কাছে, মিলেমিশে আপন

হবার চেষ্টা করি মানুষের— আত্মীয়তা যদি সন্ধান দেয় কিসের অভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম। আশা নিয়ে রাজ জেগে আত্মীয়তা করি দেশ বিদেশের সকল রকম পুরানো কবি নতুন কবির সঙ্গে— তাদের সৃষ্টি থেকে যদি থোঁজ পাই আমি কেন স্রষ্টা হতে অক্ষম।

জীবনের কতদিকের কত নতুন পরিচয় পাই, কত ভুল ভেঙ্গে যায়, কত হুর্বলতা ধরা পড়ে নিজের। কিন্তু আসল যে জিনিষটি আমার দরকার সেটির খোঁজ মেলে না।

আলেয়া বলে, আমি কিছুই বুঝি না এসব— কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন ? আপনি মিছে ব্যস্ত হচ্ছেন। আপনা থেকেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

: আগে ব্যস্ত হই নি। কিন্তু এখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি, ব্যস্ত না হয়ে উপায় নেই। এতটা এগিয়েছি বলেই বাকীটুকু তাড়াতাড়ি না এগোলে চলছে না।

: কি জানি, বুঝি না। শুনি যে সাধকদের এরকম অবস্থা হয়— সিদ্ধিলাভের ঠিক আগে।

: এতো সে সাধনা নয়।

: কেন ? লক্ষ্য ভিন্ন হোক, সাধনার রক্ষ আলাদ। হোক, কিন্তু সব সাধনাই সাধনা। যা চাই তা পাওয়ার চেষ্টাই সাধনা— পাওয়াটা সিদ্ধি।

আলেয়ার বড় কথা সহজ্ঞ ভাবে ভাবার এই নমুনা
আমাকে সত্যই আশ্চর্য করে দেয়।

একদিন অধীর আসে। মুখখানা বিবর্ণ আর আশ্চর্যরকম প্রশাস্ত।

: ফাঁদে পড়েছি।

: কি ফাঁদ ?

: টি. বি।

যতক্ষণ সে বসে থাকে মনে হয় আমার দেহমনের অন্থিরতা যেন শাস্ত হয়ে গেছে। একটি হরস্ত ছেলে প্রচণ্ড প্রহার পেলে আরেকটি হরস্ত ছেলের যেমন হয়! কথা বলতে বলতে সারাক্ষণ আমি তার মুখের দিকে চেয়ু থাকি। ভাবি, একি অনিবার্য ছিল ? একি প্রয়োজন ছিল ?

অধীর চলে যাবার পর একটা অন্তুত একাকীত্বের বোধ জাগে, একটা খাপছাড়া কপ্তে যেন দম আটকে আসে। বসে থাকা অসম্ভব মনে হয়, বাইরে মান্থুষের মধ্যে যেতে ইচ্ছা করে না। ঘরটা ছোট, বাইরে বারান্দায় গিয়ে ছুপুর-বেলা পায়চারি করি আর আকাশপাতাল ভাবি।

় একসময় খেয়াল হয়, ঘেমে গেছি। তৃষ্ণায় গলা
শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

## ছৰপতন

নীচে নেমে শুনতে পাই এ ঘরে মাকে বৌদি বলছে, ছুপুরবেলা ঠিক পাগলের মত ছটফট করছে বারান্দায়। এ আমি আগেই ভেবেছিলাম। এ হলো ভেতরের ব্যারাম, বাড়তে দিলে ঠেকানো যায় না। আপনারা শুধু প্রশ্রম্বাদ্যে গেলেন। আমি কত চেষ্টা করেছি—

মা আঁচলে চোথ মোছেন।

: বৌমা, করুক যা খুশী। তুমি বরং ওকে নিজের মনে থাকতে দাও, শুধরোবার চেষ্টা কোরো না। তাতে ফল আরও ধারাপ হয়।

(वीषित्र भूथ लाल शरा याग्र।

: ৩ঃ, দোষটা হলো আমার ?

: লোষের কথা নয়। তুমি তো কিছু করতে পারবে না।
এ রোগ যিনি দিয়েছেন, তিনিই ব্যবস্থা করবেন। কে
জানে এই অভাগীর পেটে হয় তো সত্যি কোন মহাপুরুষ
জানোছে, আমরা না বুঝে ওকে কট্টই দিচ্ছি।

বৌদি ফুঁসে ওঠে, বৃঝেছি মা, বুঝেছি। আমি ভালো করতে চাইলে মন্দ তো হবেই। আপনারা নয় মহাপুরুষকে নিয়ে অস্ত কোথাও গিয়ে থাকুন।

মা কেঁদে আমায় উদ্দেশ করে বলেন, চোরের মতো আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিস, ভোর লজা করে না নব ?

এগিয়ে সামনে গিয়ে বলি, লজ্জা কিসের? মনের কথা বৌদি তো আগে জানায় নি, আজ এই প্রথম

#### ছৰূপতন

বলল। তাড়িয়ে দেবার পরেও এখন যদি আমরা থাকি, তা হলে লজ্জার কথা হবে। কাঁদছ কেন ? আজকেই আমরা চলে যাব।

বৌদি ভড়কে গিয়ে বলে, কি বলছ যা তা ? তাড়িয়ে দিলাম কখন ? একি আমার বাড়ী যে চলে যেত বলব ?

: তোমার বাড়ী বৈকি। তোমার নামেই বাড়ী। ভাড়িয়ে তুমি সভ্যি দিয়েছ। কথাটা ফিরিয়ে নিভে পার, কিন্তু আমাদের ফেরাতে পারবে না।

মাকে তৈরী হতে বলে জল খেয়ে ঘরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। তৃপ্তিদের বাড়ীর বৈঠকখানাটা চেনা লোককে ভাড়া দেবার কথা আছে— তৃপ্তির বিয়ের হাঙ্গামা চুক্বার পর। বিয়েটা তৃপ্তি বাভিল করতে পেরে থাক বা না থাক, বিয়ের ভারিখের আগেই অক্স কোথাও উঠে যাব বলে সাময়িক ভাবে ঘরটা ভাড়া নিতে পারব। জোর করে ধরলে আমাকে ওরা না বলতে পারবে না।

মাকে নিয়ে আগে এখানে উঠি। তারপর স্থায়ী ব্যবস্থা হবে।

কড়া নাড়বার আগেই তৃপ্তি বাইরের দরজা খুলে দেয়। হেসে বলে, তোমার জম্মই রাস্তায় চোখ পেতে ছিলাম ভেবো না কিন্তু।

: ভবে কার জগু ?

: নিজের জক্ম। রাস্তায় মানুষ দেখতে ভালো লাগে।
দরজা বন্ধ করেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, তুপুর বেলা।
হঠাং 
গুযা খুঁজছিলে পেয়েছো 
গু

: না। ঘর খুঁজতে বেরিয়েছি।

: ঘর খুঁজতে ণু

সব শুনে চোখ বড় বড় করে তৃপ্তি বলে, একটা কথার কথায় এমন রেগে গেলে ? সঙ্গে সঙ্গে ঘর খুঁজতে বেরিয়ে পড়লে ? নাঃ, যা ভেবেছিলাম তা সত্যি নয় দেখছি। অস্ততঃ একজনকৈ তুমি সত্যি ভালবাসো।

: তার মানে ?

: মার জন্ম একটু দরদ আছে। এজগতে কারো জন্ম তো একফোঁটা দরদ নেই— এ তবু মন্দের ভালো!

তৃপ্তি জ্বালাভরা হাসি হাসে।

আবার বলে, কিম্বা এও ভোমার কর্তব্যবোধ ? যন্ত্রের মতো কর্তব্য করে যাচ্ছ ?

ঝন্ ঝন্ করে কথাগুলি কানে বাজে, অনেকের কাছে শোনা মৌলিক ধ্বনির মৌলিক প্রতিধ্বনির মত। শুধু এভাবে কেউ বলে নি বলে এরকম স্পষ্ট হয় নি কথাটার মানে। এই সেদিন লক্ষ্মী আমায় নিষ্ঠুর বলেছিল— পড়াতে যাই, পড়িয়ে চলে আসি। কবিতা শুনে তমালের শুধু ছুর্বোধ্য ঠেকে নি, শুকনো খটখটে ঠেকেছিল কবিতাটা।

আমি স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি। এতক্ষণে

। জ্বরে পড়ে যে তৃপ্তির পরণের কাপড়খানা ময়লা ও মোটা, াায়ে তার গয়নার চিহ্ন নেই। মাথার চুলে তেলের অভাবটা। কুম্পন্ত।

: এই নাকি ধারণা তোমার আমার সম্বন্ধে ?

: আর কি ধারণা করব ? সেদিন অনেক লেকচার দিলে, লেকচার দিয়ে তো আমাদের ভোলাতে পারবে না। আমরা নাদাসিদে সাধারণ মেয়ে। ভালবাসাটা তোমার আসেই না— ভালবাসার ক্ষমতাই আসলে তোমার নেই। না ভালবাসো মানুষকে, না দেশকে, না তোমার কবিতাকে। কান কিছুকে নয়। পারলে তো ভালবাসবে ? তুমি হলে একটা সুক্ষু যন্ত্র।

তৃপ্তি আবার সেই জ্বালাভরা হাসি হাসে।

: যাকগে, ঘরটা যদি চাও, বাবাকে আর দাদাকে ভোমায় নিজের বলতে হবে। আমি কিছু বলতে পারব না। আমার মুখ নেই। আসলে, আমি আর বাড়ীর মেয়ে নই এখন, দাসী।

: তাই নেখছি।

: দেখছো ? চোখে পড়েছে আমার বেশটা ? বাড়ীর লোকের কথা শুনতে রাজী হলে মেয়ে হতে পারি— নইলে নাসী হয়ে থাকতে হবে।

স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে থাকি।

: আমি যন্ত্রের মত মানুষ বলে ? ভালবাসতে জানি না ালে ?

### ছন্দপত্তন

ভৃপ্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

- : আচ্ছা আমি যাই।
- : ঘরের কথা বলতে আসবে নাকি ?
- : ভেবে দেখি। সব কথা একটু ভেবে দেখতে হবে!

ভালবাসি না ? ভালবাসতে জানি না ? তৃপ্তিকে ব মানসীকে ভালবাসার কথা নয়— মানুষকে ভালবাসি না ভালবাসতে জানি না ? কবিতাকে পর্যস্ত নয় ? আমার থে ভালবাসা সেটা যান্ত্রিক ?

তৃপ্তির কাছে শেষে হারানো খেই পেলাম— যার সন্ধানে পাগল হয়ে উঠেছি! ভালবাসা ছাড়া শ্রদ্ধা নেই— জ ভালবাসা ছাড়া আত্মীয়তা হয় না। শ্রদ্ধায় ভালবাসায় মামুষের আপন না হয়ে কি করে জানব সেই প্রাণের ভাষা— যে ভাষায় ছাড়া জীবন কবিতায় কথা কয় না।